# 

## প্রথম খড

ঈশ, কেন, কঠ, মুগুক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরেয়, ঐতরেয়, শ্বেভাশ্বতর, প্রশ্ন, (মূল-সহ)

#### আচাৰ্য্য

শ্রীমদ যতান্দ্র রামামুক্ত লিখিত উপোদ্যাত এবং রবান্দ্র-ভারতী বিশ্ববিত্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য্য ড: হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ালখিত ভূমিকা সম্বলিত।

> ভাগবত গঙ্গোত্ৰী ডঃ মহানাম**ৱত ৱন্ধচানী**

দ্বিতীয় সংস্করণ : মহাষ্টমী, ১৩৭১

প্রকাশনায়: শ্রীমহানামন্ত্রত কালচান্যাল এও ওয়েলফেয়ান টাস্ট ২৪/বি, স্থার গুরুদাস রোড কলিকাডা-৭০০০৫৪

মুব্রণে:
এন. সি. পাল
চারু প্রেস
৭৩, ডি. ডি. খান্না রোড,
কলিকাতা-৭০০৫৪

# খ্যাতনামা কবির মতঃস্মুর্ত উচ্ছাস

প্রিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি প্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ( অতি সম্প্রতি স্বর্গত ) তাঁর গড়িয়ান্থিত বাসভবন থেকে প্রীমৎ মহানামন্ত্রত ব্রহ্মচারী, ভাগবত-গঙ্গোত্রী মহারাজকে যে পত্র দেন, তার নির্বাচিত অংশ।

#### পরম পূজ্যপাদেষু,

সর্বপ্রথমেই আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি আপনার জেখা যে মহামূল্যবান বইগুলি পাঠিয়েছেন, দেগুলির মধ্যে আপনার "পাঁচটি ভাষণ" পড়ে আমি যুগপং বিশ্বিত, চমংকৃত ও উপকৃত হয়েছি। আমাদের দেশের মনীয়ী ব্যক্তিরা শিক্ষা সম্পর্কে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন। রামেশ্র সুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রক্তেন্ত্রনাথ শীল, আশুভোষ মুখোপাধ্যায়, 'ডন' পত্রিকার সভীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিস্টার নিবেদিতা, রবীম্রদাথ ঠাকুর, জীঅরবিন্দ প্রভৃতি দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে গেছেন। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা নিয়ে সবচেয়ে বেশী মাথা ঘামিংছেন। এঁদের প্রভ্যেকেরই গঠনমূলক প্রস্তাব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শের সমস্বয় ঘেঁষা। এঁদের মধ্যে ভন সোসাইটি ও ডন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা সভীশ চক্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতবর্ষের স্কমহান ঐতিক্তের ধারক ও বাহক। সেই জক্তই এঁর প্রাভিন্তি Anglo Vedic School ও ভগবভী চতুষ্পাঠির শিক্ষাদর্শের মধ্যে কোন আপোয ছিল না। ভাগবতী চতুপ্পাঠীর আচার্য্য ছিলেন মহামহোপাধ্যায়

তুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ। প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি আমি একটানা দীর্ঘ দাদশ বর্ষ এই চতুপ্পাঠীর ছাত্র ছিলাম। পঙ্গিত তুর্গাচরণ আমার শিক্ষাগুরু।

পাচটি ভাষণের মধ্যে আপনার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম এই চারটি ভাষণে আপনি যে অভূতপূর্ব অত্যাশ্চর্য্য ও অনক্সসাধারণ তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করেছেন, সেই বৈপ্লবিক তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ধারে-কাছে পুবাচর্যারা যান নি। তাঁদের প্রত্যেকের লেখার মধ্যে সভ্যের. কল্যাণের ও সৌন্দর্য্যের কথা কিছু কিছু থাকলেও তাঁরা সতাম-শিবম-সুন্দরমকে ছাত্র চরিত্র গঠনের ভিত্তি স্বরূপ মনে করেন নি। অথবা আপনি যেভাবে শ্রুতিসিদ্ধ চেতনায় দার্শনিক. বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকু দিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন, সেভাবে তাঁরা কেউ সমস্ত বিষয়টিকে দেখেন নি। আপনার মত অধ্যাত্ম वेख्वानी মহাসাধকের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে এই ধরনের মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেওয়া। সচিদানন্দের স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার দ্বারা বিরচিত এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে অনাদি কালের সংযম ও শৃত্থলা নিত্য বিভ্যমান, আপনি স্নুকঠিন তপশ্চর্য্যার দ্বারা দেই ত্রিশক্তিকে সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই সচ্চিদানন্দ ও সত্যম্-শিবম্-স্থলরমের এমন অমুভোপম ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছেন।

'ব্যাপ্নোতি যা চরাচরম্' দেই বিষ্ণু আপনার আত্মাজাতির উৎস, হলাদিনী সন্ধিনী-সন্থিৎ আপনার উজ্জ্বনীলমণিনিভ নিত্যশুদ্ধ হৃদয়ে প্রেমেশ্বর্যা,—আমার এই ব্যধিক্লিষ্ট দেহটাকে যে মৃহুর্তে আপনি আপনার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন, সেই মৃহুর্তেই আপনার শক্তিকে আমি উপলব্ধি করেছিলাম। পবিত্র হয়েছিল আমার দেহমন। আপনার লেখা পাঁচটি ভাষণ পড়তে পড়তে বার বার আমার
বুকের মধ্যে জাগছিল সেই অনির্বচনীয় রোমাঞ্চ। কৈশোরে যখন
আমার শিক্ষাগুরুর কাছে রামান্তুজাচার্য্যের শ্রীভার্যের ব্যাখ্যা শুনভাম,
তথন পণ্ডিত মশাই বলতেন, "জ্যোভব্যম, মন্তব্যম নিদিধ্যাসিভব্যম,"
—ছাত্রদের মন্তিজ্বের মধ্যে এই তিনটি প্রবিষ্ট না হলে তাদের
মুক্তি নেই।

চারটি ভাষণ আধুনিক শিক্ষাক্ষগতের মাত্ব্বর্গের প্রত্যেক্কে পড়ানো দরকার। এগুলি ইংরাজীতে ও হিন্দিতে অমুবাদ করে দর্বারে প্রধানমন্ত্রী ও অস্থান্থ নেতৃবর্গের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করন। ভাষণগুলি বারবার পড়ছি এবং যে আমার কাছে আস্ছে তাকেই পড়ে শোনাক্তি। দবাই শুনে চমংকৃত ও উদুদ্ধ হচ্ছে। ভাষণগুলির বহুল প্রচার দরকার। বস্তুবাদীদের আকেল গুড়ুম হয়ে যাবে শুনে। জ্যোড় ক'রে অর্থাৎ গলার জোরে যারা ঈশ্বরের অন্তিত্ব উড়িয়ে দিতে চায় তারাও এই ভাষণগুলি পড়লে ঘাবড়ে যাবে। কোন যুক্তি দিয়েই আপনার শিক্ষাতত্ত্ব খণ্ডন করা সম্ভবনয়।

আপনার ভাষার মধ্যে যেন যাত্ত আছে, পদবিক্যাস মাত্রেই শ্রোভার হৃদয় হরণ করে। সাহিত্যিক হিসাবে আপনি চণ্ডীদাসের মতো সহজিয়া পদ্ধী। দর্শন বিজ্ঞানের মতো কঠিন বিষয়বস্তুকে আপনি ভাষার প্রাঞ্জলভায় সর্বজ্ঞনবোধ্য করেন। রবীক্রনাধ "থাপছাড়া" বইখানা রাজ্ঞাখর বস্তুকে উৎসর্গ করভে গিয়ে লেখেন,

"সহজ কথা কইডে নিতি কছ যে,

সহজ কথা যায় না লেখা সহজে "

রবীজনাথের চেয়ে চাব**েশা** বছর আসে চণ্ডাদাদ লেথেন, "সহজ সহজ সবাই কহয়ে সহজ বু'ঝছে কে,

তিমির আঁধার যে হয়েছে পার সহজ বুঝেছে সে।"
ছুথের অগ্নি পরাক্ষায় উত্তার্ন হতে না পারলে সহজ হওয়া যায় না।
আপনি ত্রিবিধ ছুঃখবিজয়ী মহাপ্রেমিক। মহানামের তরী, ভাসিয়ে
প্রেম-যমুনার জোয়ার অভিক্রম করেছেন গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণকে
বুকের মধ্যে রেখে! 'জ্যোভিরভাস্তরে রূপং দ্বিভূজম্শ্যামস্থলরম্'
আপনার উপাসা। বাল্যকাল থেকে এই রূপই আমাকে পাগল
করে রেখেছে।

ইজি—

বিমলচক্ত ঘোষ

# উপনিষদ্-ভাবনা

| বিষয়                            | পৃষ্ঠা         |
|----------------------------------|----------------|
| প্রকাশকের নিবেদন                 |                |
| উপোদ্যাত                         | >              |
| একটি কথা                         | 20             |
| ভূমিকা                           | 79             |
| প্রস্তাবনা                       | 2              |
| ঈশ-শ্রুতি                        | 3              |
| ঈশ-শ্রুতির শিক্ষা                | ٠.             |
| কেন-শ্রুতি ( প্রথম খণ্ড )        | «ه             |
| (দ্বিতীয় খণ্ড)                  | 84             |
| ( তৃতীয় খণ্ড )                  | 62             |
| ( চতুৰ্থ থণ্ড )                  | 60             |
| আদেশ                             | 49             |
| কেন-শ্রুতির বার্তা               | 63             |
| কঠ-শ্ৰুতি প্ৰথম অধ্যায় ১ম বল্লী | 45             |
| " ২য় বল্লী                      | <b>&amp;</b> & |
| " ৩য় "                          | 69             |
| দ্বিতীয় "১ম "                   | 98             |
| " ২য় "                          | ৮৩             |
| ৣ ৺য় ৣ                          | bb             |

| মৃত্তক শ্ৰুতি ১ম মৃত্তক ১ম খণ্ড                    | केर            |
|----------------------------------------------------|----------------|
| , , २म्र ,,                                        | <b>∌</b> ৮     |
| ≥त्र ">म "                                         | > 0            |
| ,, ,, २म्र ,,                                      | 202            |
| ৩য় "১ম "                                          | > >%           |
| " " ২য় "                                          | > < «          |
| মা'পুক্য-শ্ৰুতি                                    | ১৩৬            |
| শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি ১ম অধ্যায়                      | > @ 2          |
| ২য় "                                              | ১৬২            |
| ৩য় "                                              | 2.20           |
| 8ર્થ "                                             | >90            |
| € ¥ 39                                             | 398            |
| હર્ષ્ન 🐞                                           | <b>&gt;</b> P• |
| ঐতবেয়-শ্রুতি                                      | <b>3</b> 69    |
| তৈত্তিরীয়-শ্রুতি প্রথম শিক্ষাধ্যায় প্রথম অত্নবাক | 5 0 2          |
| ২য় "                                              | <b>३</b> ०२    |
| ৬য় "                                              | २०७            |
| કર્ષ "                                             | ₹ • 8          |
| ৫ম "                                               | ₹• €           |
| <b>્ર</b> ્ક ,,                                    | २०७            |
| ৭ম "                                               | २०१            |
| ৮ম "                                               | २०१            |
| ≥म "                                               | २०৮            |
| ১০ম "                                              | ₹•৮            |
| > >³•f "                                           | ₹∘\$           |
| ३२ <b>व</b> ″                                      | 2>0            |

| তৈত্তিরীয়-শ্রুতি ২য় <b>অ</b> ধ্যায় ব্রহ্মানন্দ-বল্লী ( ১ম>ম অমূবাক ) | 527 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>তম্ব অধ্যায় ভৃগুবন্ধী</b>                                           | 574 |
| প্রশ্ন-শ্রুতি ১ম প্রশ্ন                                                 | २२¢ |
| ২য় "                                                                   | २२৮ |
| ওরু "                                                                   | 207 |
| 8र्थ "                                                                  | 508 |
| <b>∉ম</b> "                                                             | १७१ |
| <b>ு</b> த் "                                                           | २७৮ |

# মূল অংশ

| <b>ঈশোপনিষ</b> ৎ         | .8,,8¢              |
|--------------------------|---------------------|
| <b>েকনোপনিষ্ ১ম-৪র্থ</b> | ३९७₹89              |
| <b>♦ঠোপ</b> নিষৎ         | २९৮—-२७১            |
| মৃ <b>ওকোপ</b> নিষৎ      | 2 <del>6229</del> 2 |
| মাণ্ডুক্যোপনিষৎ          | <b>३ १</b> ५ — २ १७ |
| <i>শ্বেতাশত</i> রোপনিষৎ  | २ १७ — २ ३२         |
| ঐতরেয়োপনিষৎ             | <b>२३७—२३३</b>      |
| তৈত্তিরীয়োপনিষৎ         | 9 (2-65)            |
| <b>श्रामा</b> र्थि ।     | 97A05A              |

#### প্রকাশকের নিবেদন

যাস্করত নিকক্ত-ভাষ্টে তুর্গাচায্য বলেন—"যয়া জ্ঞানম্পগত্র সতো গর্ভ-জন্ম-জরা-মৃত্যবো নিশ্চমেন সীদন্তি সা রহস্যবিদ্যা উপনিবদিত্যাচ্যতে"
— যে বিদ্যা অধিগত হইলে জ্ঞানিগণ গর্ভ-জন্ম-জরা-মৃত্যুকে নিশ্চিত রূপে জন্ম করিতে পারেন সেই গুপ্ত বিদ্যাই উপনিবং। শাক্ষান্থরেও উক্ত আছে' পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের স্বষ্ট স্থিতি ও লয়ের কারণ আত্মন্থরূপ পরব্রক্ষই উপনিবদের প্রতিশান্থ বস্তু এবং উপনিবং পঠন, প্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ, ব্রহ্মস্থরূপ-প্রাপ্তি, জন্ম, মরণ রূপ সংসার নিবৃত্তি হয় বলিয়াই উপনিবদের প্রয়োজন। অতএব মৃক্তিকামী আত্মজিজ্ঞান্থ ব্যক্তি মাত্রই যে উপনিবং পাঠ করিবেন,—তাহাতে আর সন্দেহ কি । বডই ছ্:সাধ্য ব্যাপার এই রহস্ম গ্রন্থে প্রবেশ। তজ্জ্যই প্রয়োজন হয় ভাষ্য, টীকা, ব্যাথ্যা প্রভৃতি আলোক-বর্ত্তিকার। ডঃ মহানামত্রত ব্রন্ধচারীজী মহারাজ্বের "উপনিবদ্-তাবনা" সেই আলোক-বর্ত্তিকা।

শাস্ত্র-প্রবের মর্মাবধারণ আক্ষরিক বিছা কিংবা তীক্ষ বৃদ্ধি—
"মেধয়া বছনা শ্রুতেন" দ্বারা সম্ভব নহে। তজ্জন্য প্রয়োজন গুরু-রুণা এবং
প্রস্থরুপা। "উপনিষদ্-ভাবনা" এই উভয় রুপার ফল। অতএব বক্ষমাণ
প্রান্থরূপ আলোক-বর্ত্তিকাই উপনিষদের গহন অরণ্যে আত্মতন্ত্র-জিজ্ঞান্থ স্থবী
পাঠক-বৃন্দকে ভদ্ধান্তভূতি তথা ভগবদ্দনি রূপ গস্তবান্থনে পহঁছিতে নিশ্চিত
রূপেই পথ প্রদর্শন করিবে। বলা বাহুল্য, উপনিষৎ-প্রতিপাদিত মৃক্তি কা
মোক্ষই ভগবদ্দনিরূপ গোত্মসংস্থিতি।

আচার্য্য যতীন্ত্র-রামাত্মজ পণ্ডিত। পণ্ডিত অর্থ আচার্য্য শঙ্কর এই রূপ করিয়াছেন—'পণ্ডা আত্মবিষয়া বৃদ্ধিবেষাং তে হি পণ্ডিতাং।" শাত্মবিষয়িণী বৃদ্ধিকে পণ্ডা" কহে, পণ্ডা যাঁহাদের আছে তাঁহারাই পণ্ডিত।
শ্রুতিও তাই ব লিয়াছেন—"পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য" ইতি। এমনি পণ্ডিত
যতীন্দ্র-রামামুক্ত লিখিত উপোদ্ঘাত যে গ্রন্থের গোরবে বর্দ্ধিত করিয়াছে
ভাহা বলাই বাহলা। তাঁহাকে জানাই আমাদের সশ্রুদ্ধ দণ্ডবং প্রণতি।

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূঁতপূর্ব উপাচার্য্য ড: হিরণার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাটি উপনিষৎতত্ত্ব দম্বন্ধে অপূর্ব্ব আলোক-পাত করিয়াছে। তাঁহাকেও জানাই আমাদের সম্রান্ধ অভিবাদন।

স্বাধ্যায়ের স্থবিধার্থ নয়খানি উপনিষদের মূল শ্লোকাবলী গ্রন্থের শেষাংশে দরিবেশিত হইল।

জগতের আজ চরম তুর্দিন। ভেদ-বিভেদের, হিংসা-প্রতিহিংসার দহন জালায় আজ সকলে জলিয়া পুড়িয়া মরিভেছে। উপায়? হাঁা. উপায়—প্রতিবেধক আছে। উপনিবং-প্রতিপাদিত আত্মজানই সেই উপায়। ঋষিকঠে সেই উপায়ের কথা বজ্জনির্ঘাবে ঘোষিত হইয়াছে—।

যস্ত সর্বাণি ভূতান্তাত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্বাভূতেমু চাত্মানং ততো ন বিজ্ঞুক্সতে॥

> শ্রীগুরুচরণাশ্রিত ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা হুরত্যয়া, হুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদস্তি ।। কঠ. উ. ১।৩।১৪

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তাস্যৈতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাস্মনঃ॥ শ্বে.উ. ৬।২৩
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষন্মপারণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ ঈ.উ. ১৫

ভিততে হাদরপ্রস্থিশ্ছিতন্তে সর্ববসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তন্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মু.উ. ২।২৮৮ নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য

স্তব্যৈষ আত্মা বির্ণুতে তন্ং স্বাম্। মু.উ. ৩।২।৩

#### উপোদ্যাত

বেদ আধ্যজাতির আদি শাশ্বত সনাতন ধর্মশাস্ত্র। বৈদিক সংস্কৃতিই এই জাতির সংস্কৃতি। বেদের জান্তভাগ অর্থাং বেদান্ত বা উপনিষদ্ হিন্দু ধর্মের প্রধান জ্ঞানভাগুরে। প্রাক্ত, অল্পজ্ঞ, অজ্ঞ নির্বিশেষে হিন্দু আমরা বেদান্তের মহিমার কথা বলিতে বা শুনিতে গব অন্প্রভব করি। র্যান বেদান্তের জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানিয়াছেন, তিনি এই জ্ঞানোপদেশ বিতরপ্রেতংপর। যিনি বেদান্ত পডিয়াছেন কিন্তু সে বিষয়ে বিজ্ঞ নহেন, তিনি বলিয়া আনন্দান্তভব করেন যে তিনি বেদান্ত পডিয়াছেন। আবার তিনিবান্ত বিষয়ে অজ্ঞ, তিনিও এই বেদান্ত যে হিন্দুধর্মের আদি জ্ঞান-ভাগ্যর তাহা অপরের নিকট প্রকাশ কনিয়া আয়প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। দার্শনিকপ্রবর শ্রীমান্ মহানামন্ত্রত প্রদ্যারী মহোদয় তাঁহার রচিত এই উপনিষদ-ভাবনাং প্রন্থের আরম্ভে প্রদিদ্ধ পাশ্চান্তা দার্শনিক সোপেন হাওয়ার (Schopenhauer) উপনিষদ্ বিষয়ে যে কত উচ্চ ভাবন পোষণ করিতেন সে বিষয়ে উদ্ধৃতি দিয়াছেন—

In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanisads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death."

"মানব জীবনের কল্যাণকর ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধায়ক গ্রন্থ উপনিষদের মত জগতে বিতীয় কিছুই নাই। উপনিষদ আমার জীবনে আনিয়াছে তৃপ্তি, মরণে আনিবে শান্তি।" পাশ্চান্তা মনীয়ী Max Muller সাহেবের সম্পাদনায় ইংরাজী ভাষায় বেদান্ত-বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত ইইয়াছে। জার্মাণ পণ্ডিত Thibaut (কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়েব পূর্বতন Registrar) ব্রহ্মত্ত্র বিষয়ে শাক্তর-ভাষ্য এবং রামান্তজের শ্রীভায়েব ইংরাজী অন্তবাদ রচনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমন্ মহানামত্রত ব্রহ্মচারী মহোদয় 'উপনিষদ্-ভাবনা' শীর্ষক তাঁহার এই গুরুগস্ভার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা লেখার গুরুভার মাদৃশ অম্পযুক্ত পাত্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। 'সংধোরাজ্ঞা গরায়সা' বোধে এই ভার শিরে ধরিয়া লইতে বাধ্য হইলাম। গ্রন্থের মৃথ্য বিষয় হইতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধ বন্ধ। এ বিষয়ে গ্রন্থ-গত আলোচনাও শ্রেষ্ঠ। যথোচিত মর্যাদাদানে সক্ষম না হইলেও, এই গ্রন্থ বিষয়ে কথঞিং প্রাভাষ দিবার প্রমাদ এই মুথবন্ধটি।

মানবজন শ্রেষ্ঠ জন্ম, বিচারবৃদ্ধি-সম্পন্ন জন্ম। এই মানবজনেই মনে প্রশ্ন জাগিয়া উঠে—আমি কে? কেন এ জগতে জন্ম পাইলাম? কোথা হইতে আদিলাম? কে আমাকে পাঠাইল? কাহার দারা বাঁচিয়া আছি ? কেনই বা মৃত্যু হয় ? এই মৃত্যুর পর আমি কোথায় ঘাইব ? কেহ বা স্থা, কেহ বা তু:থী-ইহার কারণ কি? কেন আমি ত্রিতাপ জালায় জ্বলিতেছি? কিনে এই ভোগ হইতে অব্যাহতি পাইব? ত্রিতাপ জালার হেতু ও পরিত্রাণের উপায় জানিবার জন্ম আগ্রহশীল ব্যক্তি এ বিষয়ে বিজ্ঞ পুৰুষের নিকট অনুসন্ধান করেন। এই ব্যক্তি তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণে ক্রমশঃ শাস্তজ্ঞান লাভের দিকে আরুই হন। "শাসনাং भाष्यय—"हेमर कुक, हेमर या कार्यी:।" हेश कत्रित्व, हेश कत्रित्व ना—এहे কুত্যাকুত্যের নির্দেশের নাম শাস্ত্র। গীতা বলিয়াছেন, "তত্মাচ্ছাস্ত্রং श्रमाण एक कार्याकार्यावाविष्टको ।" हेश कवित्व, हेश कवित्व ना— কেবল মাত্র ইহাই নহে, কেন করিবে কেন করিবে না, কুত্য-অকরণের এবং ष्यकृष्ठा-कन्नरागत या कि প্রতিকূল ফল, এই কর্মফল হইতে কি ভাবে অব্যাহতি পাওয়া যায়—দে বিষয়েও শান্ত নির্দেশ দিয়াছেন। কৃত্যাকৃত্য-বিবেক পূর্বক ত্যাজ্য বিষয় ত্যাগ এবং উপাদেয় বিষয় গ্রহণ হইতেছে মুষ্ট জীবন-যাত্রার পরিচয়। এই জ্ঞানালোকের অনুসরণ করিতে করিতে क्यमः मन এই खात्नत याहा मृत्र छे । मह मर्वत्यक्षे वस्त्र पिक धाविछ

হয়। সেই শ্রেষ্ঠ সর্ববৃহৎ বন্ধ হইতেছেন ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। এই ব্রহ্মবন্ধ
একান্ত ইন্দ্রিয়াতীত। সঙ্গে সঙ্গে এই মূল বন্ধবন্ধর সহিত সম্বন্ধ্যুক্ত
জীবাত্ম-তত্ব ও জগৎ-তত্ব বিষয়ও জানিবার আগ্রহ জাগে। জীবাত্ম-তত্ব
এবং জগতের কারণরূপী স্কল্ম প্রকৃতি-তত্ব, উভয়ই ব্রহ্মতত্বের ক্যায়
ইন্দ্রিয়াতীত। এই ইন্দ্রিয়াতীত বন্ধব্রের জ্ঞান কেবল শাস্ত্রগমায়। এই
'তত্ব ব্রেয়' বিষয়ে এবং ইহাদের কার্য্য ও করণাদির বিবিধ সম্বন্ধ বিষয়ে
শাস্ত্র-বাক্যই প্রমাণ। বেদশাস্তই আদি প্রমাণ। এই বেদ অপৌক্ষমেয়, কোন
পুক্ষ-প্রণীত নহে, পরমপুক্ষ কর্তৃক প্রকৃতিত। কোন পুক্ষ প্রণীত নহে
বলিয়াই এই বেদ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রালিন্দা এবং অশক্তি রূপ দোষ-চতৃষ্ট্য
সন্ধ্যবনার গন্ধবহিত। এই জন্মই শাস্ত্র-বচন—

"সত্যং সতাং পুন: সত্যমৃদ্ধতা ভূজম্চ্যতে। বেদশাল্কাং পরং নান্তি ন দৈবং কেশবাং পরম্।।"

—( সনংকুমার-সংহিতা )

ঋষিগণ বেদের স্রষ্টা নহেন। তাহার দর্শন, প্রবণ এবং অরুভূতিলঝ জ্ঞানে জ্ঞানী। অপরীরী বাণী প্রবণ ও দর্শনের দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু তাঁহাদের নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থ হইয়াছিল। বেদবিতা যে ঋষির দর্শনে যেরুপ প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনি সেই রূপ জ্ঞান লাভ করিয়া সেই রূপ বলিয়াছেন। সমস্ত ঋষি-ব্রচনগুলি মিলিত করিলে একটি মোটাম্টি পূর্ণরূপ হয়। এই ভাবে সম্মিলিত জ্ঞান সংগ্রহের পদ্বাকে "সর্বশাখাপ্রত্যয় ন্যায়" বলা হয়। বাদরায়ণি ব্যাসদেব তাঁহার 'ব্রহ্মস্ত্রে' গ্রন্থে সেই রূপটি প্রকৃতিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই ব্রহ্মস্ত্রের অপর নাম বেদাস্থ দর্শন। ব্রহ্মস্ত্র, ব্রহ্ম-মীমাংসা ও বেদাস্ত-দর্শন পর্য্যায়-বাচক শব্দ।

বেদরপী আদি প্রমাণের উপকারক হিসাবে যথাকালে শ্বৃতি, রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি শাস্ত্র আমাদের নিকট প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার। ছইতেছে অল্লাক্ষরা বেদের বিকৃত ব্যাখ্যারূপী উপবৃংহণ শাস্ত্র— "আদে বেদাঃ প্রমাণং তত্ত্পকুর্বতে স্থতীতিহাস-পুরাণাঃ।" ( শ্রীপরাশরভট্ট স্বামী )

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সম্পৃবৃংহয়েং। বিভেত্যল্পশ্রভাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিশ্বতি।।"

( বাইস্পত্য-শ্বতি, মহাভারত)

শারু ব্যক্তি আমার কদর্থ করিবে. এই ভাবিয়া বেদ ভয় পাইয়া থাকে। ইতিহাস অর্থাং রামায়ণ মহাভারত এবং প্রাণের দারা বেদের মর্থ স্বস্পষ্ট করিয়া লইতে হয়; নতুবা বেদের মর্থার্থ তাংপর্য নির্ণয় ও নিশ্চয় করা অতীব তুঃশক। এই সকল দিব্য গ্রন্থ-প্রণেতা সকলেই ছিলেন ভগবং-রুপালর যোগসিদ্ধ মহর্বি—মন্ত্র, বাল্মীকি, ব্যাস, পরাশরাদি। ইহারা সকলেই ছিলেন বিভিন্ন তত্ত্বের ম্থাম্থ অর্থ দর্শনে সমর্থ আপ্ততম পুরুষ। এই জন্মই অলমতি নরনারী আমাদের পক্ষে শ্বতি ইতিহাস পুরাণাদি উপবৃংহণ শাস্ত্রের অবশ্ব প্রাঞ্জনীয়তা।

"ন্দেহমান্তং স্থলভং স্বত্র্ণভং. প্রবং স্থকরং গুরুকর্ণধারম্। ময়াসুকুলেন নভম্বতেরিতং পুমান্ ভবান্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।।"

মানব জন্ম সংসার বিমৃক্তির উপযোগী জন্ম। ভগবংকপায় সেই জন্ম আমরা লাভ করিয়াছি বলিয়া আমাদের স্থলভ হইয়াছে, কিন্তু এই জন্ম স্তৃত্র্লভ। এই মানব দেহ হইতেছে ভবপারে যাইবার একটি দৃঢ় নোকা। এই নোকার কর্ণধার হইতেছেন শীগুলদেব। ভগবান এই নোকাখানি পারে লইবার জন্য অন্তর্কুল বায়্ম্বরূপ। ভবপারে যাইবার উপযোগী। এই প্রকার মানব-জন্ম পাইয়া যে ব্যক্তি আদর্শ জীবনযাত্রাখারা তদন্ত্র্কুল চেটা করে না দে আয়্ম্বরুণী।

নিজ গুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ, তাঁহার দিবাঁ
জীবনের অন্তর্গান দর্শন, এসকল বিষয়ে মনন এবং তাঁহার নির্দেশ পালন,
এই গুলি হইতেছে আদর্শ জীবন-যাত্রার প্রধান অবলম্বন। মোক্ষলাভ
বিষয়ে শ্রীভগবানের স্বন্থ-নিংস্ত বাণী ধ্বদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন, শ্রবণ,
মনন, নিদিধ্যাসনাদি হইতেছে ম্মুক্ মানবের সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার
পক্ষে অন্তর্কুল বায়ু। এই সংসার-বিমৃক্তি এবং ব্রহ্ম-প্রাপ্তি বা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্ম প্রধানত তিনটি পন্থা আমাদের নিকট প্রদক্ত হইয়াছে। এই
তিনটির নাম "প্রস্থানত্রম"। উপনিষদ্কে বলা হয় "শ্রুতি-প্রস্থান",
শ্রীমন্তগবদ্গীতাকে বলা হয় "শ্বুতি-প্রস্থান" এবং ব্রহ্মস্তুক্তকে বলা হয়
"গ্রায়প্রস্থান"। এই তিনটি প্রস্থানে যদিও প্রধান আলোচ্য বিষয়
হইতেছেন ব্রহ্মবস্থ (ভগবান্, পরমাত্রা বা ঈশ্বর), তথাপি সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া
আনুষ্কিকভাবে ইহাতে জীবতত্ব এবং জগংতত্বও ক্থিত হইয়াছে অর্থাৎ
ব্রহ্ম, জীব ও জগং—এই তত্ত্ত্রয়ই উপনিষদের আলোচ্য বস্তু। উপনিষদ্গত এই সকল তত্ত্ব-বিষয়ক ভাবনাই হইতেছে 'উপনিষদ্-ভাবনা'।

উপনিষদ্ বলিতে বেদের একটি অঙ্গ বুঝাইয়া থাকে। এই উপনিষদ্ বিষয়ে একটি মোটাম্টি ধারণা করিতে হইলে ইহার অঙ্গী বেদের বিষয়েও: একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বেদসম্পর্কিত বিশাল শাস্ত্র প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ওঃ হয়। এই তিনটি ভাগকেই শাস্ত্রে মৃলবেদ বা শ্রুতির মর্য্যাদা দেওয়া হয়। 'মন্ত্র বাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্'।

### বেদসংহিতা (মন্ত্ৰভাগ)

তপালিদ্ধ ঋষিগণের মননের ফলে বৈদিকমন্ত্র প্রথম প্রচারিত হইয়া-ছিলেন। কোন্ শ্বরণাতীত বুগে যে ইহারা প্রচারিত হইয়াছিলেন ভাছা; জানিবার উপায় নাই। মন্ত্র তিন প্রকার—কবিতা, গদ্ধ ও গান; ইহারাই- মংশক্রমে ঋক্ সাম ও যকু: নামধের। এই তিবিধ মন্ত্রের সমষ্টিই "ত্ররী"।

এই তিন প্রকারের মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দংকলিত হওয়ার বিভিন্ন
বৈদিক-দংহিতার স্বষ্টি হইয়াছিল। যে দংহিতায় যে প্রকৃতির মন্তের
প্রাধান্ত ঘটিল, সেই অকুসারেই নামকরণ হইয়া গেল—ঋগ্রেদ যজুর্বেদ
ও সামবেদ। চতুর্থ বেদ অথব্বেদেও ত্রিবিধ মন্ত্রই স্থান পাইলেন। এই
দিক্ দিয়া এই অথব্বেদেও ত্রেমী'র বহিভূতি নয়। "অথব্বেদোপি
ত্র্যান্ত্রক এব। তত্র হি ঋচো যজুংবি সামানীতি ত্রীণ্যাপ সন্তি"
—(ক্যায়মঞ্লরী)। এই চতুর্থ বেদের পরিচয় হইল কিন্তু অক্যরূপ—অথব্য ঋষির
সম্পর্কবোধক অথব্বেদ। ক্রমে ক্রমে ঋষি-সমাজের বিভিন্ন গোষ্টার শিক্ষা,
দীক্ষা ও বৈশিষ্ট্য অকুসারে এই সংহিতাগুলি বিভিন্ন শাথায় বিভক্ত হইয়া
অন্ত্রবিস্তর স্বতন্ত্রতালাভ করিল।

#### বেদের ব্রাহ্মণভাগ

এই ভাগটি মন্ত্রভাগের পরিপূরক। ব্রহ্মশন্দের এক অর্থ মন্ত্র বা স্তোত্ত। যে প্রস্থে ব্রহ্ম বা মন্ত্র বিষয় আছে তাহার নাম ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ প্রধানত গ্রহম হইলেও মন্ত্র বিনিয়োগের আলোচনা প্রদঙ্গে বহু পত্ন ইহাতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থ তিন অংশে বিভক্ত—প্রথম অংশ 'শুদ্ধ-ব্রাহ্মণ'। ইহাতে
যজ্ঞাদি কর্মাস্থর্চানে মন্ত্র বিধান উপদক্ষ্যে নানাপ্রকার প্রশংসা ও নিন্দা স্থান
পাইয়াছে। এই অংশকে বলা হয় বেদের "কর্মকাও"। ব্রাহ্মণের দ্বিতীয়
অংশের নাম 'আরণাক'। এই আরণ্যক নাম-করণের একটি হেতু হইতেছে
যে অরণ্যে ইহার পাঠ ও মনন প্রশন্ত। এই অংশ ম্থাতঃ জ্ঞানকাও ও
কর্মকাণ্ডের সন্ধিসম্পাদক বিভা-বছল। ইহা 'উপাসনাকাও' নামেও
ক্ষান্তিছিত। ব্রাহ্মণের অস্তিমভাগ হইতেছে 'বেদান্ত' বা 'উপনিষদ'।

এই উপনিষদে প্রধান আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব। এই জ্বন্স ইহা 'ব্রহ্মবিস্থা' বা 'জ্ঞানকাণ্ড' নামেও পরিচিত। 'শ্রুতি' শব্দটিও উপনিষদের পর্যায়-বাচক। সাধনদিদ্ধ ঋষিগণের নিকট ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মবিষয়ে অশরীরী বাণী শ্রুতিগোচর হইত। এই সকল শ্রুতবাণী, অবলম্বনে তাঁহারা ব্রহ্ম বিষয়ে বিভিন্ন তক্ত উদ্যাটন করিয়া গিয়াছেন—তাহাই শ্রুতি নামে আখ্যাত।

বেদে উপনিষদ্-ভাগের পূর্বে আরণাকের স্থান। উভয়াংশের চিন্তাধারা তুলনা করিলে দেখা যায় যে গ্রন্থের বিক্তাদ বাবস্থায় যেমন আরপ্যক উপনিষদের পূর্বভাগ, বিবয়বস্থাতেও তেমনি উপনিষদের পূর্বজ্ঞপ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দশটি প্রপাঠক আছে। অস্তিম প্রপাঠকটির অপর নাম 'যাক্তিকী উপনিষদ' বা 'নারায়ণ-উপনিষদ'। এই অংশটি মূল গ্রন্থের পরিশিষ্ট বা খিলকাণ্ড। ইহার পরিচয় প্রদক্ষে বলা হইয়ছে যে, কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডে যাহা বলা হয় নাই দে সকল বিষয় এই খিলকাণ্ডে স্থান পাইয়াছে। রামান্থজকত ব্রহ্মপ্রের শ্রীভায়ে এই 'নারায়ণ-উপনিষদ' হইতে বছ উদ্ধৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বাজসনেয় যজুর্বেদের কাষ ও মাধ্যন্দিন শাখায় শতপথ-ব্রাহ্মণের শেষ অংশ "রহদারণ্যক"। এই গ্রন্থ একাধারে আরণ্যক ও উপনিষদ্রূপে গণ্য হয়।

উপনিষদ্গত জ্ঞান মানবের জীবনযাত্রার পথে একটি উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ, এক প্রকৃষ্ট পথ-প্রদর্শক। উপনিষদের মৃথ্য আলোচ্য বিষয় হইতেছেন
সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু বা পরবস্তু ব্রহ্মতন্ত্ব। ইহাতে আছে ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপ, গুল
ও বিভৃতি প্রভৃতির নির্ণয়। যে জ্ঞানের দারা পরবস্তু ব্রহ্মকে লাভ করা
যায় তাহাই পরা বিগ্যা বা ব্রহ্মবিগ্যা। বিবিধ ব্রহ্মবিগ্যা উপনিষদে
বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ায়, এই উপনিষদের আর একটি নাম
'ব্রহ্মবিগ্যা'। এই মূল ব্রহ্মবস্তার দঙ্গে দম্মান্ধুক্ত বলিয়া জীবতন্ত ও জগৎতত্ত্ব
যে আত্র্যক্ষিক ভাবে উপনিষদে স্থান পাইয়াছে তাহা পূর্বেই বলা

হইয়াছে। এই উপনিষদ্ বা 'শ্রুভি-প্রস্থান' আদি ও মুখা মোক্ষ-শান্ত।
সংসার-বিম্জিপূর্বক ব্রন্ধলাভের অথাৎ অমৃভত্ব-লাভের সন্ধান
দেওয়াই হইতেছে শ্রুভি-শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে
ব্রন্ধ বিষয়ে যাহা কিছু বলা দরকার—ত্রন্ধের স্বরূপ, গুণ, বিভূতি
যথায়থ স্থলে কথিত হইয়াছে। মুক্তিদাতা ব্রন্ধ-বিষয়ক সংহাদের সহিত
এই মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের এবং মুক্তির বিরোধী রূপ জগতের সংবাদও শ্রুভিতে
অম্বয়মুখে ও ব্যতিরেকমুখে অর্থাৎ ভাব-বার্চী ও অভাব-বার্চী রূপে
আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে হয়, উপনিষদে 'অর্থ-প্রুক্ত' অর্থাৎ
পাচটি তত্ব আলোচিত হইয়াছে।

"প্রাপ্যস্থ বন্ধানো রূপং প্রাপ্ত<sub>্</sub>ক প্রত্যগাত্মনঃ। প্রাপ্ত<sub>্</sub>পায়ং ফলং প্রাপ্তেম্বর্ধা প্রাপ্তিবিরোধি চ॥ বদস্তি সকলা বেদাঃ………॥" ( হারীত-সংহিতা )

ব্দাৎ প্রাপ্যবস্থ ব্রন্ধের বিষয়, এই প্রাপ্যবস্থর প্রাপ্তা প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মার বিষয়, জীবকর্তৃক ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়-বিষয়, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পরে ফলের বিষয় এবং এই ব্রহ্ম-প্রাপ্তিতে বিরোধীর বিষয়—এই পাঁচটি বিষয়কে বেদ নানা ভাবে জানাইয়া দিয়েছেন।

এই অর্থ-পঞ্চকের কথা উপনিষদের মধ্যে বহুধা বিক্ষিপ্ত আছে। এই
ছড়ানো কথাগুলিকে গুছাইয়া জানাই আমাদের কাজ। স্থপণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞ প্রবীণ গ্রন্থকার শ্রীমন্ মহানামত্রত ব্রহ্মচারী মহোদয় তাঁহার এই 'উপনিষদ্-ভাবনা' গ্রন্থে এই সকল কথা সজীব করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন।

এই 'উপনিষদ্-ভাবনা' গ্রন্থে দর্বদমেত নয়টি শ্রুতির আলোচনা আছে—ঈশ, কেন. কঠ, মৃগুক, মাণুকা, খেতাখতর, ঐতরেয়, তৈন্তিরীয় এবং প্রশ্ন। প্রতিটি উপনিষদের সারক্থাগুলি সমালোচিত হইয়াছে। এই সারক্থাগুলি পাঠক-পাঠিকা যাহাতে পুন: পুন: মনন করেন, সেই অভিপ্রায়ে যে উপনিষদ্-ভাবনা' নামকরণ হইয়াছে তাহার ইক্লিত আমরা পাই এই গ্রন্থমধ্যে। যাহাতে বেদাস্কক্তানে অক্স বা বিজ্ঞা সকল প্রকার অভিলাষীর মধ্যেই উপনিষদ্গত ভাবনা সহজ ও মুখবোধ্য হয় সেই ভাবেই উপনিষদ্গত ভাবনা সহজ ও মুখবোধ্য হয় সেই ভাবেই উপনিষদ্গুলির অসুশীলন করা হইয়াছে। ও প্রতিটি শ্রুতিতে প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে তাহার নামকরণের হেতৃ, তাহার গঠন পরিচয় এবং বিভিন্ন বিভাগীয় মছের সংখ্যা। গ্রন্থকার শ্রুতিমন্ত্রগত বিভিন্ন শ্রের অর্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করেন নাই, প্রয়োজন বোধে কেবল মাত্র কিছু কিছু বিশেষ তুরুহ শব্দের অর্থ নির্দারণ করিয়াছেন। মন্ত্রগত কথা-সমন্তর ভাবাথ লইয়া মূল মর্মার্থ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রতিটি শ্রুতির বিভিন্ন প্রকরণগত মন্ত্র-পরম্পরার অর্থ-পদ্মলনে সেই সেই প্রসঙ্গত সিদ্ধান্তের নির্ণয়ে প্রয়াদ পাইয়াছেন।

এই শ্রুতিপ্রস্থানে বিভিন্ন প্রকরণীয় এই দকল সিদ্ধান্তের অফুগুণ 'গায়-প্রস্থান' বা 'ব্রহ্মস্থত্র'-গত প্রকরণ ও অধিকরণের স্ত্রাবলী উদ্ধৃত করিয়া ইহাদের সামগ্রন্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। সঙ্গে সঞ্জে স্বৃত্তি-প্রস্থান বা গীতাশাস্ত্রগত অনুরূপ শ্লোকবেলী ও উদ্ধৃত করিয়া দিদ্ধান্তগত ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কোথাও আবার এই সকল সিদ্ধান্তের অফুকুল বা উপকারক শাস্ত্র মত্য-শ্বতি মহাভারত, শ্রীমন্ত্রাগবতাদি পুরাণের সম-মর্মবোধক বচন-সমূহ উল্লেখ করিয়া কষ্টবোধ্য শ্রুতির অর্থকে মুখবোধ করিয়া কোথাও কোথাও শ্রুতিমন্ত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর রামাম্বজ তলিয়াছেন। নিম্বার্ক গৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্যাগণের বাকা উদ্ধৃত করিয়া নিজ দিল্ধান্ত পুষ্ট করিয়াছেন। কোন কোন শ্রুতির ব্যাখ্যায় অস্তে তত্তৎ শ্রুতিগত অবশ্রজাতবা মুখা শিক্ষণীয় অংশ পাঠকের সন্মুখে তুলিয়া ধবিয়াছেন। "ঈশাবাস্ত্র" শ্রুতির আলোচনা অন্তে বলিয়াছেন—"অনিতা জগতের প্রত্যেকটি বন্ধর মধ্যে ঈশ্বর বাদ করিতেছেন। ঈশ্বরবিষ্টীন জগৎ মূলাহীন।" মোটার গাড়ীর মধ্যে নিজ্জির চালকের দৃষ্টান্ত দিল্লা এই প্রদেশটির বক্তব্য বিষয় প্রাঞ্চল করিয়াছেন। "ত্যক্তেনু ভঞ্জীখাং" এই মন্ত্রের

মর্ম যে ভোগস্পৃহা বর্জন-পূর্বক জীবন যাপন কর্জব্য ভাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই ভাবেই আবার 'কেন' শ্রুতির অন্তিমে বলিয়াছেন "দ ম এতদেবং বেদ, অভিহৈনং দর্বাণি ভূতানি দংবাঞ্ছন্তি।" অর্থাৎ আনন্দ-কর্মপকে জানিয়া যে ব্যক্তি আনন্দরূপতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে দকলেই কামনা করে, দেই ব্যক্তির মধ্য দিয়া সমাজের নরনারী সচিচদানন্দের স্পর্শ পায়। সেইরূপ তৈত্তিরীয়-শ্রুতির 'আনন্দবল্লী' বিভাগের আলোচন'র অত্তে গ্রন্থকার লিথিয়াছেন—"আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও এই শ্রুতিগত "আনন্দ-ব্রহ্ম" ও "রসব্রহ্ম" তত্ত্বের উপরই ভাগবত-ধর্ম, লীলাতত্ব, ভক্তিরদ ও প্রেম মাধুর্য স্থপ্রতিষ্ঠিত।" উপনিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মবস্তু বর্জধা বিভিন্ন শ্রুতিতে আলোচিত হইয়াছে, বিভিন্ন বিশেষণের অন্বয় মুখে বা ভাবমুখে এবং বিভিন্ন বিশেষণের ব্যতিরেকম্থে বা অভাবমুখে। ভাব মুখে—'সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম'—তৈত্তিরীয় শ্রুতিগত একটি মহাবাক্য। সেইরূপ অভাবমুখে আবার, "অশক্ষমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাহনসং নিত্যমগন্ধবন্ধ যং।" (কঠ-উ: ১-৩-১৫)

বন্ধলাভের উপায়-রূপে শ্রুতিতে বছন্থানেই ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞানই ব্রহ্মলাভের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" এই শ্রুতিটকে আরও পরিপুষ্ট করা হইয়াছে ব্যতিরেক মুখের উক্তির দ্বারা, যথা—"তমেব বিদিষা অতিমৃত্যুমেতি, নান্তঃ পদ্ধা বিগুতেহ্যুনায়" (শ্রু-উঃ)। এই শ্রেতাশ্বতর উপনিষদই আবার বলিতেছেন যে "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মন্থা।" অর্থাৎ ভোক্তা (চিদ্বস্থ), ভোগ্য (অচিদ্ বস্থ) এবং প্রেবিতা (প্রেরক বা দ্বার )—এই তিনটি বস্থ বা তিনটি তত্বকে জানিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। এইরূপে প্রবণ মনন নিদিধ্যাসন (ধ্যান) তপস্তা প্রভৃতিও বন্ধলাভের উপায়রূপে শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। আবার একাধিক শ্রুতিতে উপায় বিষয়ে একই মন্ত্র বহুবার দেখা যায় ইহার দ্বারা এই উপায়ের দৃঢ়তা বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে যে এই মন্ত্রটি যথন একাধিক শ্রুবিত

নিকট প্রতিভাত হইয়াছে তথন ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। এইরূপ মন্ত্র इटेट्टि — "नायमाचा প্রবচনেন লভ্যো, न মেধ্যা ন বছনা শ্রুতেন। ষমেবৈষ বুণুতে তেন লভাঃ।" (মুগুক—া২।০, কঠ—া২।১৩)—ইহার অর্থ, বহু শাস্ত্র আয়ত্ত করিলেও পরমাস্থাকে লাভ করা যায় না. মেধার ছারাও লাভ করা যায় না। যে সাধককে সেই পরমবন্ধ পরমাত্মা অফুগ্রহ করেন তিনি তাঁহারই লভা হন। ইহার দ্বারা এই অর্থ স্পষ্ট হইতেছে যে পরমাত্মার রূপাই ঠাহাকে লাভের উপায়। ত্রই শ্রুতি বিষয়ে রামান্তজের অতি অপরপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—'যমেবৈষ বুণুতে —ইতি ভগবতা বরণীয়ত্বং প্রতীয়তে, বরণীয়শ্চ প্রিয়তম:। যশ্ম ভগবতি অনবধিকাতিশয়া প্রীতি: জায়তে, স এব ভগবত: প্রিয়তম:।" তত্তকং ভগবতা—'প্রিয়োহি জ্ঞানিনোইতার্থমহং দ চমম প্রিয়: 1'—( গীতা)। অর্থাৎ 'যাচাকে এই পরম পুরুষ বরণ করেন', এইরূপ বিশেষ উজিদ্বারা শ্রীভগবান কর্ত্তক বরণীয়ত্বের উপলব্ধি হয়। প্রিয়তম বস্তুই বরণীয় হয়। শ্রীভগবানে যাহার নিরম্বর অতিশয় প্রীতি উৎপন্ন হয়, তিনিই শ্রীভগবানের প্রিয়তম বস্তু। ইহাই শ্রীভগবানের স্বম্থ-নিঃস্কুতবাণী, যথা—'আমার স্বরূপ. রূপ, গুণ ও লীলাদির বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানী পুরুষের আমি অত্যস্ত প্রিয়। অবৈতবা দিগণ এই শ্রুতি বাক্যে পরম পুরুষকে বরণ করণের কর্তা না বলিয়া জীবকে কর্তা বলিয়াছেন এবং পরম-পুরুষকে বরণের কর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই শেষোক্ত অর্থটি কৌশলপূর্বক বিনয় সহকারে যথোপযুক্ত যুক্তি দারা থণ্ডন করিয়া বামাত্মজ ক্বত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান বা ব্রহ্মের কুপাকেই তাঁহার লাভের উপায় বলিয়। স্বীকার করিলে ব্রন্ধবিষয়ে বেদন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ধ্যান তপস্থা প্রভতিকেও ব্রহ্মলাভের উপায় বলিয়া গ্রহণ করার পথে কোন বিম্ন হয় না। ব্রদ্ধ-কুপাই জীব-কর্তৃক ঠাহার বিষয়ে শ্রবণ মনন ধানে জ্ঞান ইত্যাদি অফুষ্ঠান ও ফলদান করাইতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

পরমান্দ্রা ও জীবাত্মার ভেদ বিষয়েও একাধিক শ্রুতিতে কোন কোন মশ্রের অবিকল উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

হা হুপৰ্ণা সযুজা স্থায়া

সমানং বৃক্ষং পরিষশ্বজাতে।

ত্যোরক্ত: পিপ্ললং স্বান্ধত্য-

রনশ্বরুত্তাহভিচাকশীতি॥ (খেতা:--৪।৬, মৃতক--৩।১)

মৃত্তক শ্রুতিতে তুইটি মন্ত্রের (৩।২।৮ ও ৩।২।৯) ব্যাখ্যায় অবৈত-বাদিগণ পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপগত ঐকের কথ। প্রতিপাদন করিয়াছেন। ৩।২।৮ বলিতেছেন—

> "যথা নতাঃ শুন্দমানাঃ সম্দ্রেংস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্যামরূপাদ্বিম্কঃ পরাংপরং পুরুষমূপৈতি দিব্যম্॥"

তংপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহৈন্য ভবতি ( মৃ: ১।২:১ )

এই তুইটি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার নিএভিমান হইয়া নিপুণভাবে প্রমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ-সমর্থক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই গ্রন্থে।

( 9-102-108 )

জীবাত্মার বছত্বের কথা একাধিক স্থলে শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন—কঠ –৫।১৩, বেতা:—৬।১০। জীবের অণুত্বের কথাও বেতাশতের উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়—

"বালাগ্রশতভাগশু শতধা কল্পিতশু চ ভাগো জীবং স বিজ্ঞেয়ং।" (বেতাং—৫।৯)

জড়বন্ধ বিষয়ে আলোচনাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। ইহার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ছুইটি মনে হয়—জগতের প্রতি বৈরাগ্য এবং ঈশবের প্রতি আকর্ষণ উৎপাদন। বিচিত্র জগৎ রচনায় ও পরিচালনায় ব্রহ্মের বা ঈশবের অস্কৃত অনম্ভ জ্ঞান শক্তি এবং মহিমা জানিলে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ এবং তাঁহাকে লাভ করিবার আগ্রহ ও দে বিষয়ে প্রচেটা জাগে। পক্ষান্তরে, জগতের নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর জানিলে তাহার প্রতি বৈরাগ্য উদর হয়। ঈশোপনিষদের একাদশ মন্ত্রটি এ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট দুটাস্ত দেখিয়া গ্রন্থকার মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার মন্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "অবিগ্রমা মৃত্যুং তীর্ত্বা বিগ্রমান্ত্রমানুতে।" — অবিগ্রা মানে প্রাকৃত জাগতিক বিষয়ে জ্ঞান। দাংদারিক ভোগ্য-বস্থগুলি যে অনিত্য এবং অল্লম্বার্মী তাহা জানিয়া জড়বস্থা-সম্বান্ধ দাংদারিক বিষয়ে বৈবাগ্য উৎপন্ন হয়। এই বৈরাগ্যের ফলে পুনঃ পুনঃ গ তাহুগতিক বা জন্মমৃত্যুরূপ সংদার অতিক্রমে অধিকারী হয়। পুনশ্ব পরা বিগ্রা অন্ধালনে জগংকর্ছার মহিমা দর্শন এবং তাহার বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া অমৃত্র লাভ কবে। অতএব পার্থিব জডবিগ্রা ও মপার্থিব ব্রন্ধ-বিগ্রা—উভ্রম বিস্থাতেই জ্ঞানলাভ প্রয়োজন।

ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে যে কি লাভ হয তাহ। প্রদর্শনেব জন্ম তিনি নিম্নোক্ত মন্ত্রটি ব্যাখ্যা কবিয়াছেন।

> "যদা পশ্য: পশ্যতে রুক্সবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুবং ব্রদ্ধ যোনিম্। তদা বিশ্বান্ পুণাপাণে বিধ্য নিবঞ্জনঃ পরমং সামামুগৈ তি॥" মু ৩।১ ৩

এই মন্ত্রের মর্মার্থ তিনি লিখিতেছেন—"যখন বিশ্বান্ সাধক-দ্বীৰ পরমপুরুবের দর্শন পায় তথন তাহার পাপ পুণ্য জনিত কর্মবন্ধন শেষ হইয়া যায়। তথন দে প্রম পুরুবের দাম্য লাভ করে। সাম্য পদে দুইটি বন্ধর সমতা বা তুলাভাব ব্ঝায়, গীতার ভাষায় "মম সাধর্ম্ম", লাভ করে। লাভ করিয়া তংপ্রিয় পার্ষদ্-রূপে ভংল্মীপে অবস্থান করে।"

অবৈতবাদী আচাৰগণ প্রমদামা পদে ব্রহ্ম বা প্রমায়ার দহিত জীবের একত্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। "দামা অর্থ যদি একত্ব হয় তাহা হইলে শ্রুতিও তো সাম্য না বলিয়া একত্ব বলিতে পারিতেন। বস্তুতঃ তুই না থাকিলে সাম্য কথা অর্থহীন হয়। একত্ব-বোধক শ্রুতি অনেক আছে। কিন্তু যে শ্রুতিতে একত্বের কথা নাই সেখনে কষ্ট-কল্পনা কেন করিব।"—এই অভিমতটি প্রকাশ করিয়াছেন গ্রন্থকার।

এই ফল বিষয়ে অন্য শুতিতে আমরা পাই—মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রেজর সহিত তাঁহার সমস্ত গুণের অমুভব করিয়া থাকেন।

"দোহশুতে সর্বান্ কামান্ সহ বন্ধণা বিপশ্চিতা

( তৈ: দা:--১।১ )

মৃক্ত জীবের বিভিন্ন ফললাভ বিষয়ে অন্যান্ত শ্রুতিতেও নানা কথা আছে। সেগুলি এ স্থলে উত্থাপন করা হইল না।

পাঠকের মনে বিভিন্ন শ্রুতিতে উক্ত মন্ত্রগুলির সমষ্টিগত জ্ঞান যাহাতে সহঙ্গে উপলব্ধ হয় সেই উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে গ্রন্থকার বিভিন্ন শ্রুতির মূল মন্ত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ লিপিবন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এই 'উপনিষদ্-ভাবনা' গ্রন্থের লেখক স্বনামধন্য শ্রীমন্ মহানামএত ব্রহ্মচারী মহোদয়ের পরিচয় নিম্প্রােজন। তিনি যে একাধারে বিলক্ষণ সাধু, জ্ঞান ও জন্তুটান সম্পন্ন, সর্বত্যাগী এবং অনন্যভজনশীল, তাহা সর্বজনবিদিত। গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহার নিপুণতার বিষয় তদ্বচিত "গীতা-ধ্যান" প্রভৃতি পূর্বপ্রকাশিত নানা প্রবন্ধাবলীর সর্বজন-প্রিয়তা সাক্ষ্য দিতেছে। ঠাহার আলোচনার শৈলী. প্রকাশের ভঙ্গী, ভাষার সরলতা এই 'উপনিষদভাবনা' গ্রন্থে এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে ইহাতে ত্র্বােধ বেদাস্কনাক্যান্ত কোন কাঠিন্ত স্থান পায় নাই। বেদাস্থবাক্যের জ্ঞানলাতে অভিলামী পুরুষ কিছুটা যত্ব এবং অধ্যবসায় সহ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে যে উপকার লাভে ধন্ত হইবেন তাহা বলিতে কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না।

অতীক্রিয় তত্তে দ্রষ্টা পুরুষ 'ঋষি' পদবাচ্য। তত্ত্ব-দ্রষ্টা পুরুষ ফদি উাহার এই তত্ত্ব-জ্ঞান জগতে প্রকাশেও সমধ হন, তথন তিনি 'মহর্ষি' বলিয়া অধিকতর পূজনীয় হন, যেমন মহি বাল্মীকি, মহর্ষি ব্যাস, মহর্ষি পরাশর ইত্যাদি। সেইরপ প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন পূক্ষ সর্বজনমাতা হইয়া থাকেন। তত্পরি এই জ্ঞানী পূক্ষের যদি জনসাধারণের মধ্যে তাহার এই জ্ঞান প্রকাশের বিশেষ সামর্থ্য থাকে তীহা হইলে তিনি সমধিক মাননীয় হন। জ্ঞান-গর্ভ পূক্ষ এই জ্ঞানে ধনী হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু এই জ্ঞান জনসমাজে প্রকাশে যদি তিনি কুশল হন তথন তিনি জগতের লোককে এই জ্ঞানলাভের স্বযোগ দান করিয়া জগতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকেন॥ তথন এই পূক্ষ মহাপুকৃষ রূপে বক্ষনীয় হন।

এই 'উপনিষদ্-ভাবনা' গ্রন্থে নয়টি উপনিষদ্ যথাক্রমে আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রুভি-সমষ্টির ভাবনায় প্রতিটি শ্রুভির মন্ত্রাবলী প্রথম হইতে শেষ অবধি ধারবাহিক পৃথগ্ভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রতিটি শ্রুভিতে বিভিন্ন বিভাগীয় অংশগত মন্ত্রগ্রিল আলোচিত হইয়াছে। প্রয়োজনবোধে কোখাও কোথাও এককভাগে মন্ত্রগত অর্থ আলোচিত হইয়াছে, কোথাও বা সেই শ্রুভির একই প্রকবণগত মন্ত্র সমষ্টি একত্রে যে আলোচিত হইয়াছে সে বিষয়ে ইতিপ্বে এই ভূমিকাতে একটি দিগ্দেশন দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই 'উপনিষদ্-ভাবনা', গ্রন্থখানি পাঠে সকল শ্রেণীর পাঠকই যে লাভবান্ হইবেন তাহা নিঃসন্দেহ। লোককল্যাণার্থে এই গ্রন্থের বছল প্রচার হয় ইহাই শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা।

## গ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস

# একটি কথা

পৃথিবীর অক্সান্ত দেশ যথন অন্ধকারারত, তথন এই ভারতের গগন ছিল বেদান্তের আলোকে সম্ন্তাসিত। বেদান্ত ভারতীয় জাতীয় জীবনের জীবাতু। ভারতকে জানিতে হইলে বেদান্তকে জানিতে হইলে বেদান্তকে জাগাইতে হইলে বেদান্তক করেনে করিতে হইলে বেদান্তক জ্ঞানকে ধ্বংস করিতে হইলে ।

অপৌরুষের গ্রন্থ বেদ। বেদের প্রতিপাত্ত তত্ত্ব যেথানে স্কুছভাবে প্রতিপাদিত তাহার নাম বেদান্ত। অন্ত শব্দ কালবাচী নহে, তত্ত্বনচী। অন্ত বলিতে অন্তরের সার, চরম নির্যাস, নিগুঢ় সিদ্ধান্ত।

বেদান্তসার প্রণেতা সদানন্দ যোগীন্দ্র লিথিয়াছেন—"বেদান্তো নামো-পনিষ্থ-প্রমাণং তত্ত্পকারীণি শারীরক-স্তুন্দৌনি চ।" ইহার টীকাকার নুসিংহ সরাস্বতী লিথিয়াছেন—

উপনিষদ্ এব প্রমাণমূপনিষং-প্রমাণং, উপনিষদে।

যত্ত প্রমাণমিতি বা। তত্পকারীনি বেদান্তবাক্যসংগ্রাহকানি

স্কাদীনি অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাদা ইত্যাদীনি। আদিশবেন
ভগবন্দীতালধ্যাত্মশাস্ত্রানি গৃহন্তে। তেষামিণি
উপনিষক্ষকবাচাত্মাদিতি ভাবঃ।

অর্থাৎ বেদান্তের মুখা অর্থ উপনিষং। তাহার অর্থবোধের সাহাযা-কারী ব্রহ্মসূত্র, আর তাহার অর্থের সংগ্রাহক ভগবদগীতা। গীতাও একথানি উপনিষং। গাঁভ। সমগ্র উপনিষদরূপ গাভীর তুর্ম।

স্থতরাং নিম্বর্ধ হইল, উপনিষদ্ই বেদান্ত। ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভিত্তিমূলে উপনিষদ্ই। উপনিষৎ শ্রুতিপ্রহান, গীতা স্থৃতিপ্রহান, ব্হুমসূত্র স্থায়প্রস্থান। স্থৃতিও স্থায়ের উপজীব্য, শ্রুতি। ব্দ্ধস্ত্র যেন একগাছি মালা। তাহার প্রত্যেকটি পুষ্পই উপনিষদ্ উত্থান হইতে সংগৃহীত। স্থায়প্রস্থানে বিচারের দিকে যতথানি আবেশ তদপেক্ষা অধিক অভিনিবেশ মালাখানিকে নিখুঁত করিয়া গড়িবার। ফুল গুলিকে সাজাইবার। উপনিষদের প্রমাণ্ণতাতেই স্থ্রের প্রমাণতা। স্থৃতি ও নীতির ভিত্তি শ্রুতি।

উপনিষদের মহিমা শুধু ভারতের নহে, ইহা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সম্পং। ভারতীয় মনীধিগণের সকল কর্মচেষ্টা, সকল ধাান-ধারণা, সকল চিস্তা-ভাবনা ছিল উপনিষৎকে কেন্দ্র করিয়া। উপনিষৎ উদীয়মান সুর্যাের মত স্বতপ্রেমাণ, হিমাচলের মত স্বদৃঢ় স্বমহান্, মহাশাগরের মত প্রশাস্ত উদারপ্রাণ।

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভারতীয় সকল ধর্মসম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ভাবনার মূল উৎস শ্রুতি। এই দেশে ইহা এক আশ্রুষ্ঠ্য ঘটনা যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত মত-বিরোধ, কিন্তু সকলের সর্বাশ্রেয় উপনিষং। ইহার কারণ মনে হয় যে শ্রুতিতে যে একটি বিরাট সমন্বয়ের সংবাদ আছে ভাহা আমরা জনগণ শুনিতে পাই নাই। শুনিয়াছিলেন যে আচার্য্যগণ শুনার সকল বিরোধের উধের উঠিয়াছিলেন।

শ্রুতি সমুদ্রে অগণিত ভেলা। আমি একগাছি তৃণ ভাসাইলাম।
কাহারও উপকার হইবে মনে করিয়া ভাসাই নাই। মনের আনন্দে যাহা
ভাবিয়াছি বা ভাবনা করাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে মনের
আনন্দের প্রেরণায়। ইহাতে নৃতনত্ব কিছু নাই। তবে যথন ভাবনা
আসিয়াছে তথন দৃষ্টিটা ছিল ব্রহ্মণ্ডবের দিকে, যাহা অনেকের থাকে না।

সাধক বন্ধচারী শিশিরকুমার একজন গুরুকুপাসিক্ত মহাভক্ত। মাদৃশ জীবের প্রতি তাঁহার করুণা অপরিমিত। আমার লেখা পাইলেই 'ভাল ভাল', বলিয়া তুলেন শিরে, দেখিতে চান মুদ্রিত অনতিবিলম্বে। এই উপনিষদ্-ভাবনা লিখন ও মুদ্রণের মূলেও তাঁহার উৎসাহ উদ্দীপনা প্রভৃত। ভারতের তুর্দিন: সে ক্রমে শ্রুতি-দৃষ্টি হইতে দূরে সরিতেছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তুর্ভাগ্য, তারা শ্রুতিরপ মহাসমন্বয় সুর্যোর দিকে চক্ষ্
ফিরাইতেছে না। 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার' সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ।
তবু, জানি না কেন ভাবি—অমৃতময়ী শ্রুতি মরিবে না, ঋষি-সংঘের
আধাাত্মিক আলবালের জল শুকাইবে না, ভারতে ভারতীর সাত্মিক
দিংহাসন টলিবে না।

সমগ্র উপনিষৎ-সাহিত্যে অসংখ্য মহামূল্য কথার মধ্যে সর্বসার একটি কথা:—

> তমৈবেকং জানথ আত্মানম্ অত্যা বাচো বিম্ঞথ অমৃতক্ষৈষ দেতুঃ।

আত্মাকে ধর। আর সব রথা কথা ছাড়।

অমৃতত্ব লাভের এই সেতুই দৃঢ়।

ভারত একদিন এই বাণী শুনিয়াছিল। পৃথিবীর লোককে শুনাইয়া-ছিল। দেই হারান দিন কি আর আদিবে।না ?

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

# ভূমিকা

প্রাচীন উপনিষদ্গুলি বৈদিকযুগের ঋষিদের দাধনা ও চিস্তার ফনশতি। তাঁদের বাণীর মনো যে মহৎ চিস্তা বিধৃত আছে তা দার্শনিক তত্ত্ব হিদাবে মাহুষের মনীষার পরাকাষ্ঠা স্থাচিত করে। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে যে নৈতিক আদর্শ প্রচারিত তা মানব জাতির কল্যাণ দাধন করবার ক্ষমতা রাথে। স্কুতরাং এ দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে শোপেন হাওয়ের এর মত দার্শনিক এবং মাক্স্ম্লার এর মত মনীষী তার প্রশংসায় মৃথার হয়ে উঠবেন।

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় এই প্রাচীন উপনিষদ্গুলির ব্যাখ্যা।
গ্রন্থকারের পরিকল্পনা অফুদারে তা তুই খণ্ডে দমাপ্ত হবে। প্রথম খণ্ড
নিয়ে বর্তমান গ্রন্থ। এই খণ্ডে আছে ছোট নয়টি উপনিষদের ব্যাখ্যা।
তাদের নাম হল ঈশ, কেন, কঠ, -মৃত্তক, মাণ্ড্রুল্য, শেতাশ্বতর, ঐতরেয়,
তৈত্তিরীয় ও প্রশ্ন। দিতীয় খণ্ডে ছাট বড় উপনিষদ্ বৃহদারণ্যক ও
ছান্দোগ্যের আলোচনা থাকবে। গ্রন্থের শেষ অংশে মৃল উপনিষদ্গুলি
স্থাপিত হবে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হল সেগুলি স্বাধ্যায় অর্থাৎ আবৃদ্ধি
করে অধ্যয়নের জন্ম ব্যবস্থাত হবে।

গ্রন্থের আলোচনা অংশে প্রতি উপনিষদের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে তার সম্বন্ধে প্রাদঙ্গিক বিবরণ দিয়ে। তারপর আছে উপনিষদ্টির আলোচিত বিষয়ের বিবরণ। দক্ষে প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ব্যাখ্যা প্রসক্ষে নানা শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে তুলনা মূলক আলোচনা আছে। এই তুলনামূলক আলোচনা তুরহ বিষয় গুলিকে বোঝবার সহায়তা করে। ব্যাখ্যা সরল এবং চিস্তাকর্ষক ভাষায় রচিত। গ্রন্থকার এই ভাবে উপনিষদে প্রয়েশ্র পথ অনেক সহজ্ঞ করে দিয়েছেন।

ভঃ মহানামত্রত ত্রন্ধচারী একটি বিখ্যাত নাম। হৈতবাদী দাধক হিদাবে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতি-জগতে স্থপরিচিত। তাঁর সহিত আমারও পরিচিত হবার সোভাগ্য হয়েছে এবং তাঁকে জেনে তাঁকে শ্রুদ্ধা করবার কারণ পেয়েছি। বর্তমান গ্রন্থখানি পাঠ করে তাঁর প্রতিশ্রন্ধা আরও পরিবর্দ্ধিত হল। তাঁর আলোচনার মধ্যে ঘটি জিনিধ আমাকে বিশেষ মৃশ্ব করেছে। প্রথমটি হল তাঁর ভারতীয় ধর্মশান্তে অনক্যন্যাধারণ ব্যুৎপত্তি। 'শ্রুতি-প্রস্থান, ক্যায়-প্রস্থান ও শ্বুতি-প্রস্থান তিনি স্বছন্দে বিচরণ করবার ক্ষমতা রাথেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাঞ্চ্ব্য উল্লেখ দ্রন্থত্তা গভীর জ্ঞানে পরিণতি লাভ করেছে। তাই দেখি তিনি এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন। অহৈতবাদ ও বৈতবাদের বিতর্কের জ্ঞানে নিজেকে জড়িয়ে না কেলে প্রয়োজন মত উভয় দৃষ্টিভঙ্গির জ্ঞাতব্য বিষয় সোজাস্থজি স্থাপন করেছেন। ফলে ভায়ের মৃশ্য পরিবর্দ্ধিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় উপনিধং চর্চা প্রবর্তন করেন রামমোহন রায় উনবিংশ শতানীর প্রথম ভাগে। সাম্প্রতিক কালে উপনিষং চর্চা শিথিল হয়ে এসেছিল। সোভাগ্যের কথা বর্তমানে উপনিষদকে আলোচ্য বিষয় করে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থ তাদের সহিত একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উপনিষদের বাণীর আনবেদন সবজনীন ও সর্বকালীন। বর্তমান যন্ত্রনিপীড়িত যুগে মান্ত্রের মনে যে অশান্তি মধিত হয়ে উঠেছে সে বাণী তাকে নির্বাপিত করবার ক্ষমতা রাথে। এই পরিবেশে এই নৃতন গ্রন্থথানির প্রকাশ সর্বথা অভিনন্দন-যোগ্য।

হির্ণায় বন্দ্যোপাধায়

# 

আর্য্য জাতির ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ-সম্পর্কিত সাহিত্য বিশাল। বৈদিক সাহিত্য প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত।—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্র। দেবতা সম্বন্ধীয় স্তবস্তুতিগুলির নাম মন্ত্র বা সংহিতা। মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের নিয়ম যে গ্রন্থে আছে তাহার নাম ব্রাহ্মণ। ধর্ম-জীবনের বিধি-নিষেধ যাহাতে আছে তাহার নাম সূত্র। সূত্র তুই প্রকার—শ্রোত ও গৃহ্য।

বেদের মন্ত্রের ছই ভাগ। মৃল-সংহিতা ও পরিশিষ্ট বা অথর্ব-বেদ। বেদের এক নাম ত্রয়ী। পত্ত, গত্ত ও গান। ঋষেদ পত্ত, যজুর্বেদ গত্ত, সামবেদ গান। ব্রাহ্মণের ভাষা গত্ত। সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত গত্ত।

অথর্ববেদের তুইভাগ, ভৃগু ও আঙ্গিরস। ভৃগু শুক্রাচার্য্যের নাম। আঙ্গিরস বৃহস্পতির নাম। ভৃগু নিরাকারবাদী। বৃহস্পতি সাকারবাদী। তুইজনে মতবিরোধ। ভৃগুর দল চলিয়া গেলেন সিন্ধুনদের ওপারে, তাঁরা পার্শি। বৃহস্পতির দল থাকিলেন এপারে, তাঁরা হিন্দু।

অথর্ববেদের ভৃগুর শাখার নাম ছন্দ উপস্থা। জেন্দ ভাষায় তাহার নাম জেন্দাভেস্তা। ভৃগু হরিদ্বর্ণের বস্ত্র পরিতেন। হরিদ্-বস্ত্রা শব্দ জেন্দ ভাষায় জরথুট্রা হইয়া গিয়াছে। ইহা কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের অভিমত (রামচন্দ্র ও জরথুট্রা গ্রন্থ জেষ্ট্রা)। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কে লইয়াই বেদ শব্দের প্রয়োগ হয়—"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদ-নামধ্য়েম্"। ব্রাহ্মণগুলির হুই ভাগ। মূল ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক। মূল ব্রাহ্মণে যাগ-যজ্ঞের আলোচনা। যাগ-যজ্ঞের চরম লক্ষ্য যে ব্রহ্মভন্থ, তাহারই আলোচনা আরণ্যকে। আরণ্যকের সার উপনিষদ। মূল ব্রাহ্মণ, কর্মকাণ্ডের গ্রন্থ। উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের।

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকেই শ্রুতি বলে। কেহ বা উপনিষদ্ অর্থেই শ্রুতি শব্দ গ্রহণ করেন। আরণ্যক, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের অস্তিম ভাগ আর উপনিষদে, আরণ্যকের অস্তিম ভাগ। তাই উপনিষদের অপর নাম বেদাস্ত । বেদাস্ত শব্দের অপর অর্থ বেদের চরম ভাগ। বেদাস্তস্ত্র বলিতে বাদরায়ণকৃত ৫৫৫টি স্ত্রকে বুঝায়। ইহাতে আছে উপনিষদ্গুলি লইয়া গভীর গবেষণা। ইহার অপর নাম বেহ্মস্ত্র।

উপনিষদ্ পাঠ করিয়া দার্শনিকপ্রবর সোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) আবেগে বলিয়াছিলেন—'মানব জীবনের কল্যাণ-কারক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধায়ক গ্রন্থ উপনিষদের মত্ত জগতে আর দ্বিতীয় কিছু নাই। উপনিষদ্ আমার জাবনে আনিয়াছে তৃপ্তি, মরশে আনিবে শান্তি। In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanisads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death.'

মুক্তিকোউপনিষদে একশত আটখানি উপনিষদের নাম পাওয়া

যায়। ব্রহ্মসূত্রের শারীরক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর মাত্র চৌন্দ খানি উপনিষদের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি নিজে মাত্র দশ--খানি উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেভাশ্বতর, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন ও মুগুক।

এই দশখানি উপনিষদ্ সর্ব্বপ্রাচীন, আদি ও মৌলিক বলিয়া প্রাচ্য পাশ্চাত্তা অনেক পণ্ডিতেরই বিশ্বাস। দশখানির মধ্যে পাঁচখানি গল্প-বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও প্রশ্ন। কেনোপনিষদ্ কতক গল্প কতক পল্প। বাকী চারখানি—ঈশ, কঠ্য, মুণ্ডক ও শ্বেভাশ্বতর পল্পে লিখিত। আচার্য্য মুখে শুনিয়া শুনিয়া কণ্ঠন্থ রাখা সহজ্ঞ।

ঈশোপনিষদ্ ঠিক ঠিক উপনিষদ্ নহে। ইহা মূল বেদ— সংহিতাই, যজুর্বেদের শেষ অধ্যায়টি। মাণ্ড্ক্যু নামক আর একথানি গত্য উপনিষদ্ আছে। তাহার উপর শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যু না থাকিলেও তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদের উপাদেয় কারিকা আছে। আচার্য্য, পরমগুরুর কারিকাকে মূলগ্রন্থের মত মর্য্যাদা। দিয়াছেন।

উপনিষংকে বলা হয় শ্রুতিপ্রস্থান। শ্রীমন্তগবদসীতাকে বলা হয় স্মৃতিপ্রস্থান। ব্রহ্মস্ত্রকে বলা হয় স্থায়প্রস্থান। প্রস্থান অর্থ সরণি বা পথ। মানবের স্মৃষ্ঠ জীবনযাত্রায় পথের নির্দেশ দিয়াছেন এই প্রস্থানত্রয়। শ্রুতি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ রূপায়ণ করিয়াছেন। অন্ধকারে প্রধাবিত মানবনিবহের যাত্রাপথে শ্রুতি একটি উজ্জল জালোকস্কস্ক। একটি পূর্ণাক্স জীবনাদর্শ দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রায়েজন সর্ব্বাপেক্ষা বড় যিনি তাঁর সংবাদ জ্ঞানা। সর্ব্বাপেক্ষা বড় যিনি তিনি ব্রহ্ম। তাই উপনিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মতন্ত্ব। উপনিষদের আর এক নাম ব্রহ্মবিস্তা।

মুগুক উপনিষদের প্রারন্তেই আছে, শৌনক আচার্য্য অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কস্মিন্ন ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (১৩), কোন্ বস্তু সম্যক্ বিদিত হইলে সমস্ত পদার্থ অবগত হওয়া যায় ? উত্তরে অঙ্গিরা শৌনককে বিলিলেন—

"দ্বে বিছে বেদিভব্যে ইতি হ শ্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ" (১৪৪)

ব্রহ্মজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন বিচ্চা দ্বিবিধা, পরা ও অপরা।

"তত্রাপরা ঋথেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষর-মধিগম্যতে।" (১া৫)

ঋষেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই সব অপরা বিভা। আর যাহা দারা অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ভাহাকে পরা বিভা বলে।

পরা বিত্যাই ব্রহ্মবিতা। ইহাই উপনিষদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ইহার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া আমুষঙ্গিকভাবে ইহাতে জীকতত্ব ও জ্বগৎতত্ব কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ব, জীবতত্ব ও জ্বগত্তব এই তিন-ই উপনিষদের উপজীব্য। জীবতত্ত্ব প্রসঙ্গে জীবের স্বরূপ, তাহার জন্ম-মৃত্যু, উল্লভি, অবনতি, বন্ধন, মোক্ষ, পুনর্জন্ম ইত্যাদি বিষয় আছে। জগতত্ত্ব প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে বিকার, পরিণতি, উদ্দেশ্য এইসকল বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে।

জীবের সহিত জগতের সম্বন্ধ, জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ ও জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ এই সকল বিষয় উপনিষদের মধ্যে ছড়ান আছে। ছড়ান কথাগুলিকে গুছাইয়া বলাই আমাদের কাজ। তা– ছাড়া নূতন কথা কিছু বলিবার উপায় নাই।

উপনিষদের এই সকল আলোচ্য বিষয়সমূহ মনুষ্যবৃদ্ধির গোচরী-ভূত নহে। অথচ অর্থপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন করিতে হইলে মানুষের এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে মোটামুটি একটি সামঞ্জসূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

এই জন্ম ঐ সকল জীববৃদ্ধির অগোচর অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহ **এটা** খাষিগণ জ্ঞানচক্ষে অপরোক্ষামুভূতিতে দর্শন করিয়া জীবজ্বগতের কল্যাণার্থ প্রচার করিয়াছেন। "ঋষিসংঘজুষ্টং" এই জ্ঞানের ভাণ্ডার যে সকল গ্রন্থ অনাদিকাল ধরিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহাই উপনিষং।

কেনোপনিবদের উপসংহারে শিশ্ব বলিলেন, আচার্যাদেব, উপনিষদ্ বলুন! আচার্য্য কহিলেন—এই ত তোমাকে ব্রাহ্মী উপ-নিষদ্ বলা হইল। এই কথা বলিয়া উপনিষদের স্বরূপ বলিয়াছেন—

"তথ্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা

বেদাঃ সর্বাঙ্গানি সভ্যমায়তনম্।" কেন ৪।৮

তপস্থা, দম, কর্ম এই সকল উপনিষদের প্রতিষ্ঠা। বেদ তাহার মস্তুক প্রভৃতি অঙ্গ সকল। সত্য তাহার আয়তন বা আঞ্চয়।

ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেই সর্বব্রথম একটি বিরাট রহস্ত চোখে পড়ে। রহস্তটি এই যে, ব্রহ্মের কথা বলা যায় না। কিছু জানা থাকিলে তো বলা যাইবে ? ব্রহ্মের কথা কিছু জানা যায় না।

জানা শক্টির অর্থ হইল জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা। আমি আপনাকে জানিতেছি অর্থ হইল আপনি আমার জ্ঞানের বিষয়বস্তু হইতেছেন। যে বস্তু কখনও কাহারও জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন না তাহাকে কিরূপে জানা যাইবে ? ঋষি যাজ্ঞবন্ধ্য বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে

"বিজ্ঞাতার মরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ" (২।৪।১৬)

যিনি বিজ্ঞাতা, যিনি জ্ঞানের আশ্রয় তাঁথাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবে কে ? কিরূপে করিবে ?

জানার জন্ম চক্ষু:কর্ণাদি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ও একটি অন্তরিন্দ্রিয় মন আছে। ব্রহ্ম বস্তুর কাছে এই ছয়জ্বন কেহই যাইতে পারে না। কেন-শ্রুতি বলিয়াছেন—

> "ন তত্ৰ চক্ষুৰ্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ। ন বিশ্বো ন বিজ্বানীমো যথৈতদমুশিয়াং।" (১০)

যেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না, যাহার কথা কিছুই জানা যায় না তাহার বিষয় উপদেশ দিব কি প্রকারে ?

তৈত্তিরীয়-শ্রুতি বলিয়াছেন, বাক্য আর মন তৃইজনে পরামর্শ

করিয়া ব্রন্ধের কাছে রওনা হইয়াছিল। কতদূর গিয়া আর যাইতে পারে নাই। কুলকিনারা না দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। তৈ ২।৪।১ কঠ-শ্রুতি পরিষ্কার ভাষায় কঁহিয়াছেন, "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তঃ শক্যো ন চক্ষুষা" (কঠ ২ ৩)১২)।

ইহা এক অভুত সমস্থা। যাহার কথা বলিতে বসা হইয়াছে তাঁহার কথা বলা যায় না। যাঁহাকে ভাবিতে বসা হইয়াছে তিনি ভাবনার অতীত।

ঋষি কখনও বা বলিয়াছেন, "তিনি আছেন" এইটুকু শুধু বলা যায়। "অস্তীতি ব্রুবতোহক্যত্র কথং ততুপলভাতে" কঠ ২।৩।১২। আবার বলিয়াছেন "অধ্যাত্মযোগ" পরিজ্ঞাত থাকিলে তাহা দ্বারা তাহাকে জ্বানিয়া হর্ষ-শোকের অতীত হওয়া যায়। "অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মন্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।" (কঠ ১)২।১২)

কেন-শ্রুতি রহস্থপূর্ণ ভাষায় কহিয়াছেন—"আমি যে তাঁহাকে স্থন্দররূপে জানিয়াছি ইহা মনে করি না। একেবারে যে জ্ঞানি নাই ইহাও মনে করি না। "নাহং মস্থে স্থবেদেতি নোন বেদেতি বেদ চ" (কেন ২।২)

অথচ তাঁহাকে কিন্তু জানিতেই হইবে। জানিলেই সত্যে স্থিত থাকা যাইবে। না জানিলেই "মহতী বিনষ্টিং" উপস্থিত হইবে। কেন-শ্রুতি সাবধান বাক্য কহিয়াছেন—

> "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীশ্বহতী বিনষ্টিঃ।" (কেন ২া৫)

তাঁহাকে জানিলেই অমৃতাস্বাদন। না জানিলেই চরম বিনাশ। কঠ-শ্রুতি তাঁহাকে জানিবাব একটি প্রবম উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-

স্তম্মৈষ আত্মা বির্ণুতে তন্ং স্বাম্। ( কঠ :।২।২০ )

ব্রহ্মবস্তু অমুগ্রহ করিয়া যাহাকে বরণ করেন, যাহার কাছে তিনি আপনাকে প্রকাশ কবেন, তাঁহার কাছেই স্বকীয় তন্ ব্যক্ত করেন। কেবলমাত্র তিনিই তাঁহাব সংবাদ জানিতে পারেন। একমাত্র তাঁহার প্রসাদেই (ধাতুপ্রসাদাৎ, কঠ ১৷২৷২০) তাঁহার মহিমা জানা যায়।

বৈদিক ঋষিগণ অধ্যাত্মহোগী ছিলেন। তাঁহাবা প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম নিজজন বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই-জন্ম তাঁহাদের উপলব্ধিই শ্রুতি। শ্রুতি আমাদের শাস্তের ভিত্তি। শ্রুতি আমাদের সংস্কৃতির মেরুদগু।

ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী মহারাজ লিখিয়াছেন—"আমি কে, আমার স্বরূপ কি, কোথা হইতে আমি আসিলাম, এই পরিনৃত্যমান জগং কি, ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, লয় কিবপ ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত ঋষিগণ একাস্কচিত্তে ধ্যানমগ্ন হইলে অশরীরী বাণী তাঁহাদের নিকট আবিভূতি হইয়া জ্ঞাতব্য বিষয় সকলের তব্ব প্রকাশিত করেন। এই অশরীরী বাণীই শ্রুতি নামে প্রসিদ্ধ্" (ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিছা: ১৭৮পঃ)

শ্রুতির পবিত্র অক্ষরগুলিকে লইয়াই আমাদের পথ চলা।

ঐ অক্ষরগুলিকে মানিয়া লইয়া তাহার অমুগত হইয়া অমুধাবন
করার চেষ্টা করাই এই গ্রন্থে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস। ভরসা—
উপনিষদ-পুরুষ শ্রীহরিপুরুষের অ্যার্চিত করুণা।

# क्रेन-अव्हि

ঈশ-শ্রুতি শুব্র-যজুর্বেদীয় বাজসনেয়-সংহিতার শেষ অধ্যায়। ইহা মূল বেদ-সংহিতাই। লেখার প্রণালী উপনিষদ্গুলির অনুরূপ বলিয়াই বোধ হয় উপনিষদ্ বলা হয়।

ইহার প্রারম্ভে শান্তি-পাঠের মন্ত্র—

"ওঁ পুর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্থ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্মতে॥"

উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদগত হয়। পূর্ণের পূর্ণকে লইয়া গেলে পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে। পরব্রহ্ম পূর্ণ, এই জ্বগৎ পূর্ণ। পরব্রহ্ম হইতে এই জ্বগৎ পরিব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইয়া গেলে যাহা থাকে তাহাও পূর্ণ-ই।

ঈশ-শ্রুতিতে আঠারটি মন্ত্র আছে। প্রথম মন্ত্রটি নিমুরূপ—
ঈশা বাস্তুমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগং।
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কম্যুস্থিদ্ধনম্॥

# উপনিষদ-ভাবনা

এই জগতে যাহা কিছু দৃশ্যমান সকলই পরিবর্ত্তনশীল। যাহা কিছু সবই নশ্বর। এই নশ্বর বস্তুসমূহকে জড়াইয়া রহিয়াছে একটি অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু, তাহার নাম ঈশ্বর। ঈশা + বাস্তং, যাহা কিছু সবই ঈশ্বর কর্তৃক ব্যাপ্ত।

অথবা, যাহা কিছু সবই ঈশ্বরের আবাস। ঈশা + আবাস্যং।
সকল পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় ঈশ্বর বাস করিতেছেন।
প্রমাণ—বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম ব্রাহ্মণে ঋষি
যাজ্ঞবন্ধ্যের বাণী "যঃ পৃথিব্যাং তির্চন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন
বেদ যস্ত পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্মৃতঃ"—হইতে আরম্ভ করিয়া একুশটি মন্ত্র।

তুই অর্থ একত্র করিয়া—সকল অনিত্য বস্তুর বাহিরেও তিনি জড়াইয়া আছেন, ভিতরেও তিনি বসবাস করিতেছেন। ঈশ্বর শব্দের অর্থ নিয়ামক। ভিতর হইতে সকল বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সকল অনিত্য বস্তুর অস্তুরে বাহিরে নিত্য বস্তু বিজ্ঞমান। এই বিশ্বাসটি দৃঢ় থাকিলে এই অস্থির জগতের মধ্যেও স্থৃন্থির থাকা যায়। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল হইলেও মিথ্যা নহে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

জগতের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি জীবের ভোগের জন্ম। এই সব ভোগ করিবার একটি বিধি আছে। একটি কৌশল আছে। ভোগাসক্ত হইয়া ভোগ করিলে তাহার ফল হয় ত্থা। ভোগের মধ্য দিয়া শান্তি পাইতে হইলে ভোগ করিতে হইবে ভ্যাগী হইয়া। অনাসক্ত হইয়া ভোগ করিলে তাহাতে আছে অনাবিল শান্তি। ভোগলিপ্সুর ভোগের পরিণাম অশেষ কষ্ট। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।"

ঈশ্বর তোমার জন্য যাহা ত্যাগঁ করিয়াছেন, (তেন ত্যক্তেন) তোমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতেই সম্ভষ্ট থাক। তোমার যাহা আছে সকলকে দিয়া (ত্যক্তেন) সমানভাবে ভোগ কর।

যে ধন তোমার নয়, যাহা অন্যের প্রাপ্য তৎপ্রতি কদাচ লোভ করিও না। অথবা, ধন কাহার 'ধনং কম্মস্বিং', ধন কাহারও নয়। সব ধনই ঈশ্বরের, সব ধনেই ঈশ্বরের সম্ভানগণের সমান দাবী। সব ধনই সকলের। অন্তরে লোভ রাখিও না ('মা গৃধঃ')।

আদর্শ জীবনযাপনের জন্ম তিনটি নির্দেশ এই মন্ত্রে আছে—(১) জগৎ জুড়িয়া ঈশ্বর আছেন বিশ্বাস কর। (২) ভোগাসক্তি ত্যাগ করিয়া ভোগ কর। (৩) পরন্ত্রব্যে লোভ করিও না। স্থন্দর জীবনের পক্ষে ইহা সুষ্ঠু নির্দ্দেশ।

দ্বিতীয় মস্ত্রে বলিতেছেন, "কুর্ববন্নেবেহ কর্মাণি" (১)২) এইভাবে কার্য্য করিয়া শত বংসর বাঁচিয়া থাক। আদর্শভাবে চলিলে সংসার আর বন্ধনের কারণ হইবে না। "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।" নির্লিপ্ত থাকিয়া কর্ম্ম কর। জীবন-যাপনের ইহা অপেক্ষা স্থুন্দর পথ আর নাই। 'নান্যথেতেহেস্তি'। অনাসক্ত জীবনই সর্বাধিক আনন্দপ্রদ ও কল্যাণদ।

তৃতীয় মন্ত্রে বলিতেছেন "অস্থ্যা নাম তে লোকাঃ" (১।৩), যারা আত্মঘাতী তাদের কথা। অন্ধতমসাবৃত আস্মুরিক লোকে গমন করে যারা আত্মহন্। আত্মহন্ কে ? যে পরের আত্মাকে পীড়া দেয়। বিশ্বময় একটি আত্মাই আছেন। অন্যকে কট্ট দিলে নিজেকেই কট্ট দেওয়া হয়। যাহারা পরধনে লোভ কবিয়া পরের অনিষ্ট সাধন করে তাহারা আত্মহন্। বিশ্বে একটি আত্মাই আছেন, তিনি পরমাত্মা ঈর্বর। যে কোন আত্মাকে আঘাত দিলেই আত্মহত্যা করা হয়। আত্মহন্ ব্যক্তিব গতি গাঢ় অন্ধকারে।

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে আত্মার, বিশ্বেব আত্মা পরমাত্মার প্রদক্ষ কহিতেছেন। আত্মা এক অদ্বিতীয় (একং) আত্মা নিশ্চল ইথা কম্পাহীন (অনেজ্ঞং) অথচ আত্মা মন হইতেও বেগশালা (মনসো জবীয়ঃ)। আত্মা চলে, আত্মা চলে না (এজতি নৈজতি)। আত্মা স্থির থাকিয়াও ধাবমান। সকলকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। আত্মা দূরে, আত্মা সন্ধিকটে। আত্মা সকলের অন্থবে। আত্মা সকলের বাহিরে। সকলের আত্মত্বনপ প্রমাত্মতেই মাতবিশ্বা 'অপ্'কে ধারণ করে।

## "তিমারপো মাতরিশ্বা দ্ধাতি"

পরমাত্মার মধ্যেই আর তুইটি শক্তি ক্রীড়া করে। গীতা নাম দিয়াছেন, পরা আর অপরা প্রকৃতি। সাংখ্য নাম দিয়াছেন, পুরুষ আর প্রকৃতি। বৃহদারণ্যক নাম দিয়াছেন, অন্ন ও অন্নাদ —"এতাবতা বা ইদং সর্বব মন্নং বৈ অন্নাদশ্চ" (বৃ ১।৪।০)। প্রশ্নোপনিষদ্ নাম দিয়াছেন, রয়ি ও প্রাণ। "প্রজাকামো বৈ প্রজাপত্তিং…স মিথুনমুংপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি এতে মে বহুধা প্রক্রাঃ করিয়াত ইতি " (প্রশ্ন ১।৪) ঋরেদে নাসদীয় স্থাক্তে এই তুইয়ের নাম স্বধা ও প্রয়তি-—

রেতাধা আদ মহিমানমাদ শ্বধা অধস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ।
ইহারাই ঈশ-শ্রুতির মাতরিশ্বা ও অপ্। মাতরি শ্বদতি যিনি মাতৃশক্তিতে শ্বাদ আধান করেন—তিনি প্রাণশক্তি তিনি পুরুষ। অপ্
কারণার্ণবি, অব্যক্ত প্রকৃতি। অপ্ শক্তিতে বীর্যাধানের কথা মন্থ
বলিয়াছেন, "অপ এব সদর্জাদৌ তাস্থ বীজ্ঞমবাকিরং" মহেশ্বর
আদিতে অপ্ সৃষ্টি করিয়া ভাহাতে বীজ্ঞাধান করিলেন। পরমাত্মার
মধ্যে এই তুইটি শক্তি—মাতরিশ্বা ও অপ্—প্রত্যুগাত্মা ও মূলা
প্রকৃতি। পরমাত্মার দ্রষ্ট্ শক্তি ও দৃশ্যশক্তি। রামান্থজাচার্য্য
বলেন, ইহারা তুইটি যেন ব্রক্ষের বিশেষ, যেন বিশেষণ। গৌড়ীয়
বৈষ্ণবাচার্য্যেরা নাম দিয়াছেন তট্স্থাশক্তি ও বহিরক্সাশক্তি।

এই পরমাত্মাকে জানিলে কি ভাবে জীবন কল্যাণময় হয় তাহা বলিতেছেন ষষ্ঠ ও সপ্তম মস্ত্রে। সর্ব্বভূতে এক অদ্বিতীয় আত্মাতে বিরাজমান (সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মপ্রেব) ইহা যিনি দর্শন করেন (অমুপশ্রুতি) তিনি কাহাকেও ঘূণা করিতে পারেন না (ন বিজ্কুপ্রপ্রেত)। যাহার ঘূণা ও বিদ্বেষ নাই তিনি কাহারও অনিষ্টকর কার্য্য করিতে পারেন না। জ্রীণীতাও বলিয়াছেন, যিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আত্মাতে "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" (৬।২৯) দর্শন করেন, তিনি যোগযুক্ত পুরুষ, সর্ব্বত্র সমদর্শী।

ঈশ-শ্রুতি বলিতেছেন, কেবল আত্মাতে সর্ব্বভূত নছে, আত্মাই

সর্বভূত (সর্বভূতানি আত্মৈব) ইহা যিনি অমুভব করেন তিনি একছদর্শী, তিনি সমদর্শী। তাঁর পক্ষে মোহই বা কি আর শোকই বা কি (কো মোহঃ কঃ শোকঃ) ? তিনি শোক ও মোহের অতীত হইয়া যান।

এই জীবনাদর্শকে মূর্ত্তি দিতে হইলে সর্ব্বাদৌ প্রয়োজন পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করা। ঈশ-শ্রুতি মণ্টম মন্ত্রে পরমাত্মার স্বরূপ কহিতেছেন—

> স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মত্রণম্, সম্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীয়ী পরিভূঃ স্বয়স্তূ র্যাথাতথ্যতোহর্থান, ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮

এই পরমাত্মা পর্য্যগাৎ, চারিদিকে বিদ্যমান, আকাশব্যাপী। ইনি
শুক্র জ্যোতির্দ্ময়। অকায় শরীরশৃষ্ম। ব্রণহীন অক্ষত। অস্নাবির
শিরাহীন শুদ্ধ অবিদ্যামলরহিত অপাপবিদ্ধ। আত্মা কবি ক্রান্তদর্শী
সমদর্শী মনীবী মনের নিয়ন্তা। ইনি পরিভূ সকলের উপরে
বিদ্যমান। স্বয়ন্তুঃ স্বয়ং বিরাজমান। ইনি স্বয়ং নিত্যমুক্ত ঈশ্বর।
ইনি নিত্যকাল সমস্ত বৎসর ভরিয়া বিশ্বের বস্তু সমূহকে যথাযথভাবে
বিভক্ত কবিয়া বিস্থাস করিয়া দিয়াছেন। জগংকে স্থন্দররূপে সাজাইয়া
রাখিয়াছেন।

"এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।"

এই মন্ত্রে পরমাত্মার দশটি বিশেষণ আছে। বিশেষণগুলি ছুই প্রকারের। অভাববাচী ও ভাববাচী, অকায়ং, অব্রণং, অস্মাবিরং, অপাপবিদ্ধং এই চারিটি অভাববাচী বিশেষণ। আর শুক্রং, কবিঃ, মনীষী, শুদ্ধং, পরিভূঃ, স্বয়স্তুঃ এই ছয়টি ভাববাচী বিশেষণ।

শ্রুতি ব্রহ্মবস্তুকে কখনও 'সং' বলিয়াছেন কখনও 'তং' বলিয়াছেন। স্থৃতরাং ব্রহ্মেব বিশেষণ পুংলিঙ্গও আছে, ক্লীবলিঙ্গও আছে। ভাববাচী বিশেষণগুলি প্রায়শঃ পুংলিঙ্গ। অভাববাচী বিশেষণগুলি প্রায়শঃ ক্লীবলিঙ্গ। সমগ্র শ্রুতি ভবিয়া এই তুইয়ের দৃষ্টাস্ত অগণিত। নমুনা স্বৰূপ কয়েকটি দেখান যাইতেছে—

ভাববাচী শ্রুভি—সত্যং জ্ঞানং আনন্দং শান্তং শিবং সর্ববিধান, সর্ববিধান, সর্ববিধান, কর্ত্তারং, কর্মান, পুকষং, ব্রহ্মযোনিঃ, অণীয়ান্, মহীয়ান্, বিশ্বতশ্বক্ষ্মুং, বিশ্বতোমুখং, বিশ্বতোবাহুঃ, বিশ্বতস্পাৎ, প্রভুঃ, ঈশানঃ, সর্ববিধারণং, মহেশ্বরঃ, সর্বেশ্বরঃ, ভূতাধিপতিঃ, ভূতপালঃ, সত্যকামঃ, সত্যসংকল্পঃ, সর্ববিক্ষাধ্যক্ষঃ, সর্ববিভাগি।

অভাববাচী শ্রুতি— অক্ষরং, অদ্বৈতং, অস্থুলং, অনণু, অহুবং অদীর্ঘং, অপূর্ববং, অনপরং, অনস্তরং, অবাহুং, অদ্যোধং, অতমঃ, অবাহুং, অনাকাশং, অসঙ্গং, অরসং, অগন্ধং, অচক্ষুক্ষং, অশ্রোধ্রং, অবাক্, অমনঃ, অভেজক্ষং, অপ্রাণং, অমুথং, অমাত্রং, অনৃষ্ঠাং, অনাত্বাং, অনিকক্তং, অনিলায়নং, অভয়ং ইত্যাদি।

পরব্রেক্ষতে ভাষবাচী বিশেষণ যুক্ত হইলে মনে হয় ব্রহ্মবস্তু মূর্ত্তিমান্। অভাববাচী বিশেষণ যুক্ত হইলে মনে হয় ব্রহ্মবস্তু অমূর্ত্ত। বৃহদারণ্যক শ্রুতি এই কথা বলিয়াছেন— দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্জ্ঞং চৈবামূর্ত্তম্ (বৃ ২।৩,১)। অমূর্ত্তকে বলা হয় নির্ত্তণ নির্কিশেষ নিরুপাধি। মূর্ত্তকে বলা হয় সপ্তণ সবিশেষ সোপাধি।

আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, তুইরূপ ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। এক—নামরূপ-ভেদ উপাধি বিশিষ্ট, তুই—সর্ব্বোপাধি-বিবর্জিত।

"দ্বিরূপং হি ব্রহ্ম অবগম্যতে নামরূপবিশিষ্ট্রং-

তদ্বিপরীতঞ্চ সর্কোপাধিবিবর্জিতম্ ৷" (শঙ্করভাষ্য ১৷১৷১১)

অবৈতবাদী শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মের ছইপ্রকার বিশেষণ থাকিলেও সর্ব্ববিশেষণরহিত নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপান্ত, তদ্বিপরীত সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম নহেন।

অতশ্চান্মতরলিঙ্গ-পরিপ্রহেংপি
সমস্ত-বিশেষণ-রহিতং নির্বিকল্পমেব ব্রহ্ম
প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্। শঙ্করভাষ্য ৩৷২৷১১

বিশিষ্টাদৈতবাদী রামানুজাচার্য্য শঙ্কর-মতকে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহা খণ্ডন করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন—শুতি স্মৃতি সর্ব্বত্রই সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন। ব্রহ্মের ছুইটি গুণ—তিনি সমস্ত দোষশূন্ম, তিনি সমস্ত কল্যাণ গুণের আধার।

সর্বত্র শ্রুতিষ্মৃতিষ্ পরং ব্রহ্ম উভয়-লিঙ্গম্ উভয়-লক্ষণমভিধীয়তে নির্বস্ত নিথিল-দোষহীনত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-লক্ষণোপেতমিতি। (শ্রীভাষ্য ৩।২।১১)

রামান্ত্রের উভয় শব্দের অর্থ সগুণ নিগুণ নহে। উভয় শব্দের অর্থ দোষহীনত্ব ও কল্যাণগুণাকরত্ব। শব্দর মতে নিগুণ প্রক্ষাই সত্য, সপ্তণ নহেন। রামাত্মজমতে সপ্তণ ব্রহাই সভ্য, নির্প্তণ নহেন।
শঙ্কর বলেন ব্রহ্মের সপ্তণত উপচারিক। রামাত্মজ বলেন ব্রহ্মের দিও পিতা অর্থহীন। সংসারে কোন রম্ভই নির্প্তণ হইতে পারে না।

বক্ষ্যমাণ ঈশ-শ্রুতির এই অন্তম মন্ত্রে এবং অক্সাক্ত শ্রুতির বক্ত মন্ত্রে দেখা যায় একই বস্তুর একই মন্ত্রে তুই প্রকার বিশেষণ। এই আলোকে ভেদাভেদবাদী নিম্বার্কাচার্য্য বলেন, ব্রহ্ম একই সময়, সপ্তণ নিপ্তর্ণ তুই-ই।

"সর্বশাস্ত্রে বন্ধ নির্দোষছ-স্বাভাবিক-গুণাত্মক ছাভ্যাং যুক্তমান্নাতম্" —পারিজাতসৌরভ ৩৷২৷১১

সর্বশাস্ত্রে ব্রহ্মের উভয়-লিঙ্গত্ব নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ও সর্বেকর্তৃকত্ব ও গুণাত্মকত্ব এই দ্বিরূপত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীনিম্বার্কম্বামী যে ব্রহ্মকে সন্তণ এবং নিশুণি এই উভয় রূপ্য বিলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । ব্রহ্ম একদিকে পূর্ণম্বভাব সর্ববিধ বিকার-বর্জ্জিত এক অবৈত, ইহাই তাঁহার নিশুণিত। আবার তিনি সর্বশক্তিমান্। নিজ স্বরূপকে অথওভাবে প্রকৃতিত করিয়াও পৃথক্ পৃথক্ রূপে তাহার আম্বাদন করেন। অবৈত হইয়াও বৈত হন। ইহাই তাঁহার সন্তণ্জ (বৈতাবৈত-বেদাস্তদর্শনে সন্তদাসন্ধী ৮৬ পঃ)

এই সমাধান সহন্ত ও স্বাভাবিক। একটি বৃক্ষের ফুল ফল: পাতা ঝরিয়া গেলে বলা যায় বৃক্ষটি ফুলহীন ফলহীন পত্রহীন-—অপূপ্প অপত্র অফল। আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলা যাইতে পাক্ষে যে বৃক্ষটি স্থূল্য-স্কর-বিশিষ্ট, অগণিত শাখা-বিশিষ্ট ল্যু-স্কর্ বহুশাখ। ইহাতে বৃক্ষ তুইটি হয় না, বা একটি বিশেষণ বেশী সভ্য আর একটি বিশেষণ কম সভ্য বা মিখ্যা, উপচারিক এরূপ হয় না। কেবল একটি বৃক্ষকেই কি আছে, কি নাই, এই তুইভাবে দেখা হয় মাত্র।

এই সমাধান স্থলর। কিন্তু কিছু অসুবিধা উপস্থিত হয় তথন, যথন একই বস্তু তাহাতে আছে ও নাই বলা হয় একই কালে। যদি বলা যায় বৃক্ষটি ফলহান ও ফলবান্, তাহা হইলে সমাধান অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া পড়ে।

বেষন কঠ-শ্রুতি স্পষ্ট ভাষায় কহিয়াছেন, "অশব্দমস্পর্শনকপমন্যয়ম্" (১।৩১৫)। অরূপ অর্থ তাঁহাব রূপ নাই। আবার
ঈশ-শ্রুতি যোড়শমন্ত্রে বলিয়াছেন "যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে
পশ্যামি" তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহা আমি দেখি। অরূপের
আবার কল্যাণতম রূপ কি ? ইহা দৃশ্যতঃ বিবোধী।

এই বিরোধিতা সমাধানের চেষ্টায় আচার্য্যদের মধ্যে নানাপ্রকার বিচার দৃষ্ট হয়। বৃক্ষ কখনও ফলহান কখনও ফলবান্ এই ভিন্নকালাপেক্ষায় বৃক্ষকে ফলহান ও ফলবান বলা যায়। সমুজ কোথাও তরঙ্গসঙ্গুল কোথাও নিস্তরঙ্গ এই ভিন্নস্থানাপেক্ষায় সমুদ্রকে তরঙ্গসঙ্গুল ও নিস্তরঙ্গ তৃই-ই বলা চলে। তদ্রপ ব্রহ্মবস্তু কখনও কোথাও বা রূপবান, আবার কখনও কোথাও বা রূপহান, এই ভাবে সমাধান চলে।

ব্রহ্মবিষয়ে এই ভাবের সমাধানে দোষ হয় এই যে, স্থান ও কালের অতীত ব্রহ্মবস্তুকে স্থান ও কালের অধীন ভাবিতে হয়। অপর এক সমাধান এই যে, ক্ষুদ্রবস্তু সম্বন্ধে যাহা অসম্ভব, বৃহবস্তু সম্বন্ধে ভাহা সম্ভব হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র প্রদীপের অগ্নিকে বায়ু বর্দ্ধিত করে। ঘরে আগুন লালিলে বৃহৎ অগ্নিকে বায়ু বর্দ্ধিত করে। সদীম বস্তুতে রূপ আছে, রূপ নাই বলা চলে না। কিন্তু ব্রহ্মবস্তু ভূমা, তিনি অপরিসীম, স্কুতরাং তাহাতে বিরুদ্ধ-বিশেষণ চলে। অদীম বস্তুতে সর্বপ্রকার বিরোধের সমাধান সম্ভব হইয়া থাকে। আচার্য সম্ভদাসজী লিখিয়াছেন, সগুণত্ব ও নিপ্তর্ণত্ব এই উভয়রূপতাতে কেবল দৃষ্টতঃই বিরোধ আছে। ইহা বাক্য-বিরোধ, প্রকৃত-বিরোধ নহে। গুণ ও গুণী এতত্ত্তয়ের সম্বন্ধে বস্তুতঃ কোন বিরুদ্ধতা নাই। গুণী বলিলেই তাহা স্বরূপতঃ গুণাতীত হইয়াও গুণযুক্ত বলিয়া স্বভাবসিদ্ধ ধারণা হয়। ইহাতে কোন বিরুদ্ধতা কাহারও অনুভূত হয় না। (বেদাস্তদর্শন ১৯ পঃ)

ভাগবত বলিয়াছেন, "সর্বং খনেব সগুণো বিগুণক ভূমন্" (৭।৯।৪৮)—হে সর্বব্যাপিন, ভূমি সগুণ ও নিগুণ, ভূমি সমস্তই। মহাভারত বলিয়াছেন "নিগুণায় গুণাখনে" (শান্তিপর্ব ৩৩৮।৩)।

রূপ নাই রূপ আছে, এই তৃইটি কথা একই সময় কিভাবে সভ্য হইতে পারে সে পক্ষে মার এক প্রকার সমাধান দৃষ্ট হয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণে তুই প্রকার নঞ্ছিই হয়। প্রসঞ্জ্য-প্রতিষেধ ও পর্যুদাস। যেথানে নঞ্জিয়ান্বয়ী অর্থাৎ কোন ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত, সেথানে নঞ্ছারা বিশেষ ভাবে নিষেধ করা বুঝাইবে। যেমন ''একাদশ্যাং ন ভূঞ্জীড'' একাদশীতে আহার নিষিদ্ধ, এই নঞ্প্রসঞ্জাপ্রতিষেধ। একাদশীতে কোন প্রকারেই আহার করিবে না। এই 'না' কথাটি 'করিবে' ক্রিয়ার সহিত অহায়ী। করা চলিবে না, মহাপ্রসাদ উপস্থিত হইলেও না।

পর্যাদাস 'নঞ্' ক্রিয়ার সহিত যুক্ত নহে। উহা বিশেষ্য বা বিশেষণের সহিত সংযুক্ত, প্রায়শঃ নঞ্-সমাসবদ্ধ। উহাতে একাস্কভাবে নিষেধ বা অত্যন্তাভাব বুঝাইবে না। ছেলেটির মাথা নাই বলিলে মাথার অভাব বুঝাইবে না। ঐ বয়সের আর দশটিছেলের মত পঠিত বিষয় গ্রহণে যোগ্যভার অভাব বুঝিতে হইবে। ইনি অব্রাহ্মণ বলিলে ইনি একটা পশুপাথী বা ইটপাথর এরূপ বুঝাইবে না। বুঝাইবে তৎসদৃশ তদক্ষ। আকৃতি প্রকৃতি আচরণ বিভাবতা এই সব ব্রাহ্মণের মত নহে। কিন্তু, জন্মে ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব এইরূপ বুঝাইবে।

তদ্রপ শ্রুতির অরপ শব্দের 'নঞ্' প্যু দাস। কারণ ইহা ক্রিয়ার সহিত অধিত নহে। রূপ এই বিশেষণের সহিত যুক্ত। নঞ্-সমাসবদ্ধ। অরপ অর্থ রূপের অত্যন্তাভাব নহে। তাঁহার রূপ আছে ঠিকই। তবে জগতের নশ্বর বস্তুর রূপ যেমন সর্বদা পরিবর্ত্তনশীল, সেই প্রকারের রূপ ব্রুত্তর নাই। তাঁহার রূপ পরিবর্ত্তনশীন, তাঁহার রূপ আমাদের দশজনের মত নয়। তাঁহার রূপ শাখত নিত্য। ইহা বুঝাইবার জন্ম অরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

আলোচ্য মন্ত্রে ব্রহ্মকে 'অকায়ম্'বলা হইয়াছে। আবার কঠ-শ্রুতি বলিয়াছেন, "তক্তৈষ আত্মা বির্ণুতে তন্ং স্বাম্ (১।২।২৩)" বহ্মাৰস্ত যাহাকে বরণ করেন তাঁহার নিকট স্বীয় ভন্ন প্রকাশ করেন। কায়া নাই, আবার ভন্ন প্রকাশ করেন কিরপে ? এই আপাতবিরোধিতার সমাধান এই যে, অকায়ম, অর্থ কায়া নাই, কায়ার অত্যন্তাভাব, এরপ নহে। আমাদের জীবের কায়া যেরপ পচনগলন মরণশীল, যৌবনে কৈশোরে বাল্যে বার্দ্ধক্যে পরিবর্ত্তনশীল, তাঁহার দেহ সেইরপ নহে। ভাঁহার কায়া অনাদিকাল ধরিয়াই একই প্রকার রহিরাছে। আমাদের দেহ জড়া প্রাকৃতির বিকার হইতে জাত। তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত সচিদানন্দ-ঘনীভূত।

এই সমাধান অনেকাংশে নির্দ্ধোষ বলিয়া কোন কোন আচার্য্যপাদ গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু জ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

"অপাণি শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পাণিচরণ" ( ৈচ: চরিভায়ত ) শ্রুতিতে আছে, তিনি 'অপাণি-পাদ' তাঁহার হাত পা নাই। মহাপ্রভু বলেন এই 'নঞ্জ'-এর অকার প্রাকৃত—প্রকৃতির বিকার জাত হস্তপদেরই বর্জন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত হস্তপদ আছে ইহাই বৃঝাইতেছে।

ঈশ-শ্রুতির ননম মস্ত্র হইতে চতুর্দ শ মন্ত্র পর্যান্ত আর একটি প্রকরণ। বিভা অবিভার সংবাদ, অসম্ভূতি সম্ভূতির কথা। বিভা অবিভা কি ? মুগুক শ্রুতি পরা অপরা তুই প্রকার বিভার কথা কহিয়াছে। চারিবেদ (কর্মকাণ্ড) ও ষড়ক্ষ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ। উপলক্ষণে জ্বগতের সকল বিভাই অপরা বিভা। আর যে বিভাদারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায় তাহাই পরা বিভা।

ইংকালের সুথের লালসায় পরকালে স্বর্গের লালসায় যে বিত্যাই অর্জন করা যায় তাহাই অপরা, তাহাই অবিত্যা। পর ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইবার জন্ম, অমৃতত্ব লাভ করার জন্ম যাহাই অর্জন করা যায় তাহাই পরা বিত্যা বা প্রকৃত বিত্যা। এই ব্যাখ্যান শুনিলে মনে হয় যে, অবিত্যা ত্যাগ করিয়া বিত্যাই অর্জন করিতে হইবে। কিন্তু শ্রুতির তাহা অভিমত নহে।

শ্রুতি বলেন, "যে শুধু অবিভার পিছনে ছুটে সে অন্ধকারে প্রবেশ করে। যে শুধু বিভার পিছনে ছুটে সে আরও গভীব আন্ধকারে ডুবিয়া যায়। এই ছু'য়ের রহস্থ যিনি জানেন তিনি অবিভা দারা মৃত্যু অভিক্রেম করতঃ বিভা দারা অমৃত্ত লাভ করেন।"

অবিতা চর্চাও করিতে হইবে। তাহাতে তুইটি লাভ হইবে।
এই জাগতিক বিষয় সকল ভাল ভাবে জানিলে সংসারের কর্ত্বর্য গুলি যথাযথ ভাবে করিলে স্বার্থের, ক্ষুদ্র আমিষের বিনাশ হইবে।
ক্ষুদ্র সংকীর্ণ আমিষেটি মরিয়া গেলেই মৃত্যুকে পার হওয়া হয়।
আর, সংসারে ভোগ্য বস্তগুলি যে নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী তাহাও অবিতা
চর্চা দ্বারা জানা যায়। শাস্তাদি আলোচনা করিলেও অমুভব
হয় যে অনিত্য বস্তর পিছনে ছুটাছুটি করা বিভ্সনা। কর্ম করিয়া
জানা যায় যে কর্মের ফল, ইহকালের সুথ ও পরকালের স্বর্গ,
সকলই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাহা জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না।

শ্রুতির অভিমত, পার্থিব বিল্লা ও অপার্থিব বিল্লা ছুইয়েরই প্রয়োজন। পার্থিব বিল্লা দ্বারা ভোগ্য বস্তু নশ্বর এই জ্ঞান হইবে, ক্ষুদ্র অহংকারী আমিছের নাশ হইবে, জগতের মধ্যে জগৎকর্তার মহিমা দর্শন করিয়া তাঁহাকে পাইবার লালসা জ্ঞাগিবে। তথনই মৃত্যু অভিক্রম হইবে। ভারপর ব্রহ্মতন্ত্ব অমুশীলন দ্বারা অমৃতছের অধিকায়ী হওয়া যাইবে। ব্যবহারিক শাস্ত্র সমূহ ও সংসারের কর্তব্য সমূহ উপেক্ষা করিয়া যে পরা বিল্লার চর্চচা করিবে সে পরা বিল্লার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

অসম্ভূতি প্রকৃতির বিকারজ সম্পংসমূহ। ইহা নাশশীল বলিয়া ইহার অপর নাম বিনাশ। যাহারা বিনাশশীল বস্তুকে ধরিয়া থাকে তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে।

সম্ভূতি আত্মার শাশ্বত মহিমা। ইহা নিত্য বস্তু। তথাপি প্রাকৃত সম্পদ্কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যাহারা অপ্রাকৃত সম্পদের অনুধ্যান করে তাহারাও অধিকতর অন্ধকারে পতিত হয়।

শ্রুতির উদ্দেশ্য ভোগ্য বস্তুর মধ্য দিয়াই ভোগ্য বস্তু হইতে উধের উঠিয়া মৃত্যু অভিক্রম করিয়া আত্মিক সম্ভূতি লাভে অমৃত্ত্বের অধিকারী হওয়া। ঐহিক পারত্রিক ইহকাল পরকাল This world and the other world এর স্ফুর্চু সামঞ্জস্ম রক্ষা করিয়া জীবনপথে চলাই শ্রুতির লক্ষ্য। ভোগের মধ্যে ডুবিয়া ভোগী হইয়া ভোগকে জয় করা য়য় না। ভোগকে ছাড়িয়া ভ্যাগী হইয়াও ভোগের হাত এড়ান য়য় না। ভোগের মধ্যে থাকিয়া ভাগী হইতে পারিলেই ভোগকে জয় করা য়য় ৸

ভোগকে জয় করার নামই মৃত্যু অভিক্রম।

মৃত্যু অভিক্রম না করিলে মৃত্যুঞ্জয় না হইলে অমৃত্যন্ধর
আহ্বাদন পাওয়া যায় না। অবিদ্যা অনুশীলন করিয়া "শাস্ত্রবিং"
'হইতে হইবে। বিদ্যার অনুশীলন করিয়া "আত্মবিং" হইতে
হইবে। ত্যাগের আদর্শে পার্থিব সম্পদের মধ্যে চলিয়া ক্রমে
অপার্থিব অমৃতের দিকে ছুটিতে হইবে।

নবম হইতে চতুর্দশ মস্ত্রের মধ্যে তুইবার অমৃত্র লাভের কথা আছে। সমগ্র শ্রুতি পাঠে বুঝা যায় যে অমৃত্র লাভই শ্রুতি শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রুতি স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন যে, জগতে প্রকৃত শ্রেয়ঃ একটি মাত্র এবং তাহা হইতেছে অমৃত্র লাভ।

"যেনাহং নামৃতা স্বাং কিমহং তেন কুর্যাম (বৃহ ২।৪।৩)
নাহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হইবে না তাহা দ্বারা আমি কি করিব ?
আর্য্যশাস্ত্রের এই অস্তরের সংবাদ উচ্চারিত হইয়াছিল মৈত্রেয়ী
নামী এক মহীয়সী রমণীর মুখে। মৈত্রেয়ী তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবক্ষ্য
অধিকে বলিয়াছিলেন ঐ কথাটি।

যাজ্ঞবন্ধ্য ঋষি ঐ কথা ভালই জানিতেন আবার নিজ প্রিয়তমার মুখে শুনিয়া আরও সুখী হইয়াছিলেন। যাজ্ঞবন্ধ্য যে উহা জানিতেন তাহার প্রমাণ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (৩৮১০)। যাজ্ঞবন্ধ্য মহাবিহুষী গার্গীদেবীকে বলিতেছেন—

> ''যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিহা অস্মিল্লোকে জুহোতি যন্ধতে তপস্তপ্যতে বহুবর্ষসহস্রাণি

অম্বদেব তস্তা তন্তবতি।"

অক্ষর ব্রেক্সের তত্ব না জানিয়া যে ব্যক্তি সহস্র বংসর যজ্ঞ করে, দান করে, তপস্থা করে তাহার সকল কার্য্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অক্ষর তত্ব না ভানিয়া যার দেহান্ত হয় তার জীবন ক্রীতদাসের মত ব্যর্থ, সে কুপণ। আর ঐ তত্ত্ব জানিয়া যিনি এই জগৎ ত্যাগ করেন, তিনি ধস্য। তিনি তত্ত্ববেতা ব্রহ্মজ্ঞ।

অক্ষর তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়।
অক্ষর তত্ত্বই জগতে পারমার্থিক সত্য। সত্যকে জানিলেই

"সত্যস্ত সত্যং" অমৃতত্ত্বের উপলব্ধি হয়।

সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না কেন ? কি হইলে পাওয়া যাইবে ইহা পরবর্ত্তী পঞ্চল মস্ত্রে বলিতেছেন। সত্যকে দেখিতে পাই না, তাহার কারণ সভ্যের মুখ আচ্ছাদিত আছে, "সত্যস্তাপিহিতং মুখম্।" কিসের দ্বারা সভ্যের মুখ ঢাকা আছে— "হিরঝ্রেন পাত্রেণ।"

একখানি সোনার থালা দ্বারা সত্যের মুখ ঢাকা আছে। স্বর্ণের প্রতি অর্থাৎ পাথিব সুখ ভোগের প্রতি যতদিন লালসা আছে ততদিন সত্য দর্শন হইবে না, ক্ষুদ্র আমিষ্কের অহংকারই এই আবরণের জনক।

অথবা হিরণ্ময় পাত্র অর্থ জ্যোতির্ময় পাত্র। জ্যোতীরাশির ছটায় চক্ষু ঝলসিয়া যায়। জ্যোতি যার, জ্যোতির অন্তরচারী যিনি, তাঁহাকে দেখা যায় না। স্বর্ণ পাত্রকে দেখা যায় ভোগের দৃষ্টিতে। জ্যোতিশ্বয় পাত্রকে দেখা যায় জ্ঞানের দৃষ্টিতে। জ্যোতির অভ্যন্তরে যিনি আছেন তাঁহাকে দেখা যায় ভক্তির দৃষ্টিতে।
ভক্তি-দৃষ্টি আসে না তাঁর কুপা ছাড়া। তাই কুপাময়ের সন্ধিধনে
প্রার্থনা করিতেছেন, "তং জং পৃষন্ধপাব্নু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে"—
হে পূ্যন্, জগতের পোষণকর্তা, তুনি সেই সত্যের আচ্ছাদনটি
অপসারণ কর। যাহাতে আমি সত্যধর্ম স্বরূপ তোমাকে অনাবৃত্ত
দর্শন করিতে পারি। প্রার্থনাটিকে আরও স্থন্দর করিয়া
কহিতেছেন যোড়শ মন্ত্র।

হে পৃষন, তুমি সর্বাদাই আমাকে পুষ্ট করিতেছ। আমার দেহ-মনের পোষণ তুমিই করিতেছ, এখন আত্মাকে পুষ্ট কর সত্য দর্শন করাইয়। হে একর্ষে, একাকী গমনশীল! (এক এব ঋষতে গচ্চতি) তুমি অনাদিকাল একাই চলিতেছ। আজ ভোমার নিত্য সভা রূপ আমাকে দেখাইয়া চিরসঙ্গী করিয়া লও।

এই বিশ্বসংসার সর্বাদা চলিতেছে। তুমিই এই বিশ্বকে যথার্থপথে সর্বাদা সংযত রাখিয়া চালাইতেছ। তাই সংযমনাৎ তোমার নাম যম। তুমি একবার আমার উচ্ছ্, ছাল জীবনকে স্থান্যর পথে সংযত করিয়া রাখ।

স্থা যেমন এই সৌর জগতের কেন্দ্র, সেইরূপ অসংখ্য সৌর জগতের তুমিই কেন্দ্র। তাই তুমিই প্রকৃত স্থ্য-পদবাচ্য। এই স্থ্য ভোমারই কিরণ-কণা লইয়া জ্যোতির্দ্ময়। হে মহাস্থ্য, তুমি ভোমার রশ্মিরাশি, বৃহ (বিগময়) অর্থাৎ দূর কর। ভোমার ভেজ, ভাপদায়ক জ্যোভিঃসমূহ (একীকুরু), উপসংহার কর। ভাহা না হইলে আমি যাহা দেখিতে চাই ভাহা দেখিতে পাইব না।

তুমি কি বস্তু দেখিতে চাও ? উত্তরে বলিতেছেন ঋষি, আমি দেখিতে চাই তোমার জ্যোতি নয়, তেজ নয়, এশ্বর্যা মহিমা নয়। আমি দেখিতে চাই তোমার মাধুর্যা। তোমার রূপথানি। যে রূপ মহাকাল স্বরূপে সর্বদা ধ্বংসে নিযুক্ত "লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধা" সেই রূপ নহে। যে রূপ তোমার কল্যাণ্ডম, যে রূপ অভ্যস্ত শোভন, নয়নমনঃকর্ষী। যে রূপে তুমি "পুরুষ যোষিৎ কিংবা স্থাবর জঙ্গম সর্বচিত্তাকর্ষক"—সেই রূপথানি দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। আমার নিজের দেখিবার সামর্থ্য নাই। তোমার প্রসাদেই তোমাকে দেখিতে চাই।

আবরণ সরাইয়া তোমার কল্যাণ্ডম রূপথানি আমাকে ভোমার দেথাইতেই হইবে। কারণ তুমি আমার পর নও। আমিও ভোমার পর নই। ভোমার যে পুরুষ-রূপ, যে রূপে তুমি এই বিশ্বপুরীতে শরনে আছ, যে রূপে তুমি আমার এই দেহ-পুরীর অন্তরে শরনে আছ, সর্বদা বিরাজমান আছ, সেই পুরুষ স্বরূপ আর আমাতে ভেদ কি আছে ?

আমি যে "আমি আমি" করি সে তো সেই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া। তোমার অন্তর্রচারী পুরুষ-সত্তাতেই আমার সন্তা। তোমার আত্মা আমার আত্মা এক। তোমার হৃদয় আমার প্রাণের স্পান্দনেই আমার প্রাণ স্পান্দিত। আমিই তুমি, তুমিই আমি। "যোহসাবসো পুরুষঃ সোহহমিয়া।"

তেজাময় পুরুষের তেজোরাশি সরাইয়া শুদ্ধ প্রেমময় রসময়
মধুময় কল্যাণময় রূপটি দর্শন করিতে আকুল লালসাযুক্ত হইয়া

ঋষি এই প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রার্থনা করিতে করিতে আকুল হইয়া ভাবিতেছেন, কই সেই রূপের দর্শন তো মিলিল না। জীবন-প্রদীপ তো নির্বাণান্থ। মরণের তো কোন অবধারিত কাল নাই। প্রত্যেক দিনইত মরিতেছি। "মৃত্যুর্জন্মবতাং বীব দেহেন সহ জায়তে।" নীতি-শাস্ত্রকার কহিয়াছেন, "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম মাচবেং", মৃত্যু চুলের মুঠি ধরিয়া আছে এই রূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া ধর্মাচরণ করিবে। ঋষিও তাহাই ভাবিতেছেন, মৃত্যু তো আমার সম্মুখে। আমি মুমৃষু । এখন আমার দেহের বাযুব ভাগ বাযুতে মিশিয়া ঘাইবে। অগ্নির ভাগ অগ্নিতে চলিয়া ঘাইবে। মাটির ভাগ ভিন্মীভূত হইয়া ঘাইবে। কিন্তু আমার মধ্যে ঘাহা অমৃত্তময় তাহা কোথায় ঘাইবে ?

আমার যেটুকু প্রকৃত অমৃতময় আমিম্ব, যাহা প্রমামৃত স্বরূপ তাহা সেই কল্যাণ্ডম রূপের কাছে চলিয়া যাউক। যাবে তো গু কি জানি যাবে কি না।

যাহা করা উচিত ছিল যাহা ছিল কর্ত্তব্য, তাহা করি নাই। যাহা শারণ করা উচিত ছিল যাহা ছিল শার্ত্তব্য তাহাও শারণ করি নাই। আারে মন, হে ক্রেডু! কি ছিল, কবণীয় তাহা শারণ কর, আার কি করিয়াছ 'কুড়ং' তাহাও শারণ কর।

অমৃতের সন্তান আমি। অমৃত স্বরূপে আমার যাহা করা উচিত ছিল, আমার যাহা হওরা উচিত ছিল, আর জড় দেহধারী রূপে আমি যাহা করিয়াছি ও হইয়াছি, তাহার মধ্যে ব্যবধান বিশাল। এই ব্যবধানটা যথন স্মরণ পথে আসে তথনই বিবেকের আলো জলিয়া উঠে। ঋষি "ক্রেতো স্মর কৃতং স্মর" বলিয়া আমাদিগকেও সেই বিবেকের প্রদীপ জালাইতে বলিভেছেন।

বিবেকের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া ঋষি ঈশ-শ্রুতির শেষ প্রার্থনাটি করিতেছেন অষ্টাদশ ময়ে—

> অগ্নে নয় স্থপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম।। ১৮

হে অগ্নিময় ব্রহ্মজ্যোতিঃ! হে জ্যোতিম্বন্ পুরুষ! তুমি আমাদিগকে স্পথে লইয়া যাও। যে পথে গেলে সেই অমৃতময় প্রেমধন পাইব সেই পথই স্পথ। সেই পথে চালাও। হে দেব, হে লীলাময়, আমাদের সকল যোগ্যতাকে জানিয়া সকল অযোগ্যতাকে ক্ষমা করিয়া অন্তর হইতে যত কুটিল বঞ্চনাম্মক পাপ ভাহা চিরতরে বিদ্রিত কর।

আমরা যাহা পাইবার যোগ্য নই তাহাও চাই, মনে আশা তুমি কুপা করিয়া দিবে। আমাদের কিছুই নাই দিবার মত। কেবল নমস্কার। শত সহস্রবার বলিব তোমাকে নমস্কার। শত সহস্রবার তোমার অত্যে নমস্কার করিব।

> 'আসন তলের মাটির পরে লুটিয়ে রব ভোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব' "ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম।"

#### लेम-अञ्जित भिका

মানবের জীবন বহুমুখী। জীবনের যাত্রা-পথে অনেক বিরোধিতা। বিরোধিতার আঘাতে এক পার্শ্বে সরিয়া পড়িলেই পরাজয়। বিরোধিতার মধ্যে সামঞ্জস্ম আনিয়া চলিতে পারিলেই জীবনে উৎকর্ষ লাভ হয় ও পরম বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে।

ঈশার ও জগৎ ইহার মধ্যে এক বিরোধিতা আছে। ঈশার নিত্য, জগৎ অনিত্য। ঈশার অপরিবর্ত্তনীয়, জগৎ সতত পরিবর্ত্তনশীল।
ইহা দেখিয়া কাহারও মনে হয় ঈশারই সত্য, জগৎ মিখ্যা, কাহারও মনে হয় জগতই সত্য ঈশারই কল্পনা। ঈশ-শাতি ইহার মধ্যে সমন্বয় করিয়াছেন।

"ঈশা বাস্তম্ ইদং সর্বং যথ কিঞ্জ জগত্যাং জ্বগং" এই জগৎ নিত্য শাশ্বত ঈশ্বর কর্ত্বক পরিব্যাপ্ত আছে। এই অনিত্য জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর বাস করিতেছেন, জগতের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের প্রকাশ। ঈশ্বর-বিহীন জগৎ মূল্যহীন।

মটর গাড়ীখানার মধ্যে জাইভার বসিয়া আছেন। তিনি না থাকিলে গাড়ীখানা চলিতে পারে না। হঠাৎ কোন কারণে গাড়ী যদি চলিতেও আরম্ভ করে, তবে তাহা চালক না থাকিলে ভাগাড়ে পড়িয়া যাইবে। সেইরূপ ঈশ্বর ছাড়া জগৎ চলিতে পারে না। চলিলে বিপথগামী হইবে।

আবার ড্রাইভারের যে ড্রাইভারী বিছা তাহার প্রকাশ গাড়ী-খানার মধ্য দিয়াই ৷ গাড়ী ছাড়াও ড্রাইভার থাকিতে পারেন কিন্তু তখন তাঁর ঐ বিভার বিকাশ হয় না। তেমনি জ্বগং ছাড়াও ঈশ্বর থাকিতে পারেন কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব, পালকত্ব, নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি গুণের প্রকাশ থাকিবে না।

স্তরাং জগৎ আর ঈশ্বরের মধ্যে কোন বিরোধিতা তো নাই-ই বরং অঙ্গাঞ্চি-সম্বন্ধ। যাঁহারা জগৎ উপেক্ষা করিয়া ঈশ্বর খোঁজ করেন তাঁহারা অন্ধকারে ঘোরেন, যাঁহারা ঈশ্বর উপেক্ষা করিয়া জগতের বস্তু সকল লইয়া মাতামাতি করেন তাঁহারাও ভাগাড়ের পথে চলেন:

ভোগ আর ত্যাগ তুইয়ের মধ্যে একটি বিরোধিতা আছে।
জগতে কত ভোগ্য সামগ্রী আছে, কত শব্দ, স্পশ্, রূপ, রস, গন্ধ
আছে এবং তাহা ভোগ করিবার ঘোগ্য ইন্দ্রিয়সকল আমাদের
আছে। স্বতরাং জগং আমাদের ভোগের জন্ম। জীবনের সার্থকতা
ভোগ-সুথের মধ্যেই—এই একদল মামুষের ভাবনা।

আবার বিপরাত ভাবনাও আছে। ভোগের মধ্যে শান্তি নাই। ভোগের দ্বারা ভোগের তৃপ্তি নাই! ভোগে উন্মন্ত মানুষ কর্ত্তব্যক্তান ভ্রষ্ট হইয়া কত কুকাজ করে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া জীবনকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, স্তরাং ভোগ কখনও জীবনের লক্ষ্য নয়। ভোগ্য প্রলোভনের বস্তুদকল ত্যাগ কনিয়া ত্যাগী সন্ম্যাসীর জীবনই উৎকৃষ্ট এবং বাস্থনীয়। এই বিপরীতমুখী তুই প্রকার ভাবনার মধ্যে সমন্বয় স্মানিয়াছে উশ-শ্রুভি।

"তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীখা:।" ভোগময় জগতে আসিয়াছ ভোগ তো করিবেই, কর। কিন্তু ত্যাগের ভিত্তিতে কর। ত্যাগী হইয়া ভোগ কর। ভোগ-লালসা ত্যাগ করিয়া ভোগ কর। ভোগীর ভোগেও সুথ নাই, ভোগের অভাবেও সুথ নাই। ত্যাগী ব্যক্তির ভোগেও সুথ, ভোগ্য বস্তু না থাকিলেও সুথ। তিনি "যদুক্তালাভসম্ভই:।"

জগতে যত তৃঃখ আসিয়াছে ভোগ-লালসা হইতেই। ঐ লালসা ত্যাগই ত্যাগ। ভোগ্যবস্তু ত্যাগেই ত্যাগ হয় না। বৈরাগ্যের লক্ষণ সংসার বৰ্জ্জন নহে। ভোগস্পৃহা বৰ্জ্জনই বৈরাগ্য। বাসনাহীন ব্যক্তি অসীম শান্তির অধিকারী। পরার্থে নিজ্ক সবর্ব স্থ উৎসর্গ করিতে ত্যাগী ব্যক্তিই সক্ষম, জগদ্ধিতায় নিজ্ক সবর্ব স্থ ইংসর্গ করার মধ্যে এক বিপুল আনন্দ নিহিত আছে। স্থতরাং ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে বিরোধিতা নাই; নিবিড় সামঞ্জস্ত আছে।

কম্ম আর মৃক্তি। ইহাদের মধ্যে একটা বিরোধিতা আছে। কম্মের মধ্যে আছে গতি। মৃক্তির মধ্যে আছে স্থিতি। স্থিতি গতি-বিরোধী। যে মৃক্তি চায় সে কর্মবিমুখ। যে কন্মী নিয়ত ছুটাছুটি করে, যে সর্বদা কন্মব্যস্ত, সে কখনও কন্ম-বন্ধন হইতে মৃক্তির ভাবনাও ভাবে না।

ঈশ-শ্রুতি ইহাদের মধ্যে সমন্বয় আনিয়াছে। কন্ম কর।
শতবর্ষ বাঁচিয়া কন্ম কর। নির্দিপ্ত হইয়া কন্ম কর। অনাসক্ত
হইয়া কন্ম কর। তাহাতেই আসিবে যথার্থ মূক্তি। যাহারা ক্ষুদ্র
স্বার্থের জন্ম করে তাহারা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে ডাকিয়া
আনে গাঢ় জন্ধকার। তাহারা আন্মোন্নতি করিতে পারে না
। তাহারা হয় আত্মবাতী।

নিজের আত্মাকে সকল মানুষের মধ্যে দেখ। সকল মানুষকে নিজেব আত্মার মধ্যে দেখ। সকলের কল্যাণেট তোমার কল্যাণ। এই দৃষ্টিতে কর্ম কর। ইহা হইতেই তোমার প্রকৃত মুক্তি। ইহা ছাড়া মুক্তির কল্পনা ভুল।

আপত্তি—ঈশ্ব স্থির শাস্ত অচঞ্চল। তাঁহাকে পাইলে মুক্তি, তাঁহাকে পাইতে স্থিব শাস্তই হইতে হইবে। কর্মব্যস্তভায়, কি করিয়া মুক্তি আদিবে গ্

ক্ষা-ক্রতির উত্তর—ক্ষার শুধু শাস্ত নিজ্ঞিয় নহেন। দেখ তাঁর স্বলপ। তিনি স্থির—কিন্তু সর্বাপেক্ষা ক্রতগামী। তাঁহার মধ্যে অনন্ত প্রাণশক্তি ক্রিয়াপরায়ণ। তিনি চলেন, তিনি চলেন না। যে অপূর্ণ সে চলে। তিনি পূর্ণতম তাই চলেন না, চলিতে পারেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তিনি পূর্ণ হইয়াও চলেন। আত্মারাম হইয়াও ক্রীড়া করেন। কর্মাতীত হইয়াও কর্ম করেন। তাঁহার কর্ম অভাবের তাগিদে নহে, প্রয়োজনের তাগিদে নহে। তাঁহার কর্ম পূর্ণতার প্রেরণায়, আনন্দের উদ্বেল্ডায়। তাঁহার কর্ম লীলা। স্বচ্ছন্দ তাঁহার গতি—অগ্রি যেমন জলে, মণি যেমন আলো ছড়ায়। স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া।

ঈশ্বর কত বিরুদ্ধ-ধর্মাঞ্রয়। তিনি স্বয়স্তু আবার পরিভূ। তিনি নিজেতে নিজে পূর্ণ আবার আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছেন সর্বত্র। তিনি অব্রণ, অপূর্ণতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন ভাহাতে নাই, ভবু তিনি প্রগাৎ, দূর-দূরাস্ত চলিয়া গিয়াছেন।

তিনি কবি ক্রান্তদর্শী, আত্মদর্শী। আবার মনীবী। মনীবী

মনন করেন। বৃদ্ধির উপরে বোধিতে যিনি স্থিত তিনি কবি।
তিনি কবি হইয়াও মনীষী—বৃদ্ধির ভূমিকায় বিচরণ করেন। দেখ
কত বিরোধিতার সমন্বয় ঈশ্বরে। তাঁহাকে পাইতে গেলে তাঁহার
কিঞ্চিৎ 'সাধর্মা' পাইতে হইবে। তিনি স্থির হইয়াও গতিমান্।
আত্মারাম হইয়াও অনন্ত কর্ময়। এই আদর্শে চল। ইহা ঈশশুভতির নির্দ্ধেশ।

বিতা আর অবিতা। অক্ষর পুরুষের জ্ঞান বিতা, বৈষয়িক অসংখ্য বিষয়ের জ্ঞান অবিতা। একছের জ্ঞান বিতা। বহুছের দর্শন অবিতা। একদল আছেন অবিতাকে উপেক্ষা করিয়া বিতারশীলন করেন। আর একদল বিতার খবর রাখেন না, আবিতা লইয়াই মন্ত থাকেন। ঈশ-ক্রুতি সময়য় করিয়াছেন। একছ কি ? একটি শুদ্ধ সংখ্যাগত একছ অর্থহীন। জীবন্ত বাস্তব একছের অভিব্যক্তি বহুছের মধ্য দিয়াই। একটি বটগাছ, প্রকাশ তার অগণিত শাখা-পত্রের মধ্য দিয়া। শুধুবহুছ টিকিয়া থাকিতেই অক্ষম, একছই বহুছের প্রাণ। সংঘ সংহতি সমিতি জাতীয়তা ইহা মানবসমাজের প্রাণ। ইহার অভাবে সমাজ ছিয়ভিয়।

সূত্র ছিঁড়িলে মালার সন্তা থাকে না। ফুলগুলি ছিন্নভিন্ন। এক আত্মা ছাড়িয়া গেলে দেহের সাত হাজার লক্ষ জীবাণু বিচ্ছিন্ন হইয়া পচিয়া গলিয়া তুর্গন্ধ ছড়াইবে, স্বৃতরাং একস্ব পাইয়াই বহুস্ব সার্থক, বহুন্থের মধ্য দিয়াই একস্ব অর্থপূর্ণ, জীবস্কু।

বহুছের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিলে—ক্ষুক্ত আমিছের চিস্তা

চলিয়া যায়। তাহরি ফলে মৃত্যু অতিক্রেম হয়। ইহাই অবিগ্রা দারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হওয়া। একত্ব জ্ঞানে—বিগ্রা দারা অক্ষর পুরুষের সন্ধান মিলিলে অমৃতত্ব লাভ হয়।

সম্ভূতি আর অসম্ভূতি ইহাদের মধ্যে বিরোধিতা। ঈশ-শ্রুতি সমাধান করিতেছেন। [১৪শ মস্ত্রের ছই প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়। কোথাও আছে অসম্ভূত্যা অমৃতমশু তে, কোথাও আছে সম্ভূত্যামৃত-মশু তে। এই দিকে দৃষ্টি করিয়া পূর্বে যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে তাহা হইতে অম্বরূপ অর্থ করা যাইতেছে।]

সম্ভূতি—ভূমি জনা। সম্যক্ মানবজনা। অসম্ভূতি—অজনা। জনাতীত নিৰ্বাণ।

যে ব্যক্তি সর্বদা নির্বাণ অনুসন্ধান করে—কি করিলে আর এই জগতে জনিতে হইবে না এই সাধনাই করে, সে অন্ধকারে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি ভাবে, কেমন করিয়া জ্বনিব, জনিয়াই থাকিব না, মরিব না, মরিয়াও আবার জন্মিব, জন্মিয়া ভোগ করিব, স্বর্গে গিয়াও ভোগ করিব—ভার ভোগলালসাপূর্ণ জ্বীবন পুনঃ পুনঃ জ্বন্মস্ত্যুর কবলে ঘোরতর অন্ধকারে পতিত হয়। সমাধান বলিতেছেন—

আমি আমার ক্ষুত্র আমিকে লইয়া বাঁচিতে চাই। এইরপে কিছুতেই বাঁচা যাইবে না। সর্বাত্রে চাই ক্ষুত্র আমিষ্কের সম্পূর্ণ পরিহার। যার ফলে হইবে সীমাবদ্ধ আমিষ্কের বিনাশ। দেহ-সর্বন্ধ আমিরই মৃত্যু আছে। এই আমিষ্কের বিনাশ হইলেই মৃত্যু অভিক্রম করা যায়। মর যে, সে মরিয়া গেলে আর

#### মরিবে কে?

যদি মনে হয় মরিয়া গেলে ভো সবই গেল। না, সবই গেল না, ক্ষু আমিজের বিনাশে একটা মহত্তর আমির জন্ম হইবে। দেহ-বাদের বিনাশে আত্মবাদের জন্ম হইবে, এই নবজন্ম দারা হইবে অমৃত্ত্বের লাভ। প্রকৃত লৌকিক সন্তুতির বিলুপ্তিতে অলৌকিক অপ্রাকৃত সন্তুতির প্রকাশ হইবে, এই সন্তুতিই অমৃত্ত্বের প্রস্তি, বিরাট আত্মার সঙ্গে একভামুভূতিতে যে মৃত্যুজ্যা সন্তুতি তাহাই মিলাইয়া দিবে জীবনকে অমৃত্স্বরূপের সঙ্গে। এই কথাই বলিয়াছেন 'বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ষা সন্তুত্যাহ মৃত্না তে।' উ১৪

আর এক বিরোধিতা আছে জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে। জ্ঞান চায় ঈশ্বরের সঙ্গে একৎ, জ্ঞান বলিতে চায়, সোহহমিমি। আর ভক্তি চায় তাঁহার রূপমাধুষ্য দর্শনে বিভোর হইয়া আত্মসমর্পণ। ঈশ-শ্রুতি সমন্বয় করিয়াছেন—

### যোহসাবসৌ পুরুষ: সোহহমিয়া

ইহা শুদ্ধ জ্ঞানের কথা, "যতে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি" ইহা পরমভক্তের উক্তি। কি করিয়া তু'য়ের মিলন ঘটাইলেন শ্রুতি ?

ঈশবের সঙ্গে জীবের অভেদও আছে ভেদও আছে। একছও আছে পৃথক্ছও আছে। তিনি আর আমি এক ইহাও ঠিক। তিনি বিরাট, আমি ক্ষুত্র, তিনি অংশী আমি অংশ ইহাও ঠিক। ভেদা-ভেদ সিদ্ধান্তেও ঈশবের সঙ্গে জীবের একটি মিলন আছে পর্ম একছের। দীর্ঘ বিরহের পর পর্ম প্রিয়ন্তন কর্তৃক আলিক্ষিত হইলে যেমন বাহ্যাভ্যস্তর জ্ঞান থাকে না, একটি একছের শান্ত অমুভূতি হয়। যথন পরম প্রিয়তম পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেইরূপ মিলন ঘটে, তথন সাধক বলেন সোহহঁমিত্ম। তিনি আমি একই—তুমি আমি একই অভিন্ন-হৃদের, তোমার হৃদেয়ের স্পান্দনেই আমার হৃদ্য স্পান্দিত।

কিন্তু, এই ভূমিতেই সাধকের স্থিতি থাকে না। অভেদাত্বভূতির পর আবার ভেদাত্বভূতি জাগিয়া উঠে, কারণ ভেদ-অভেদ
ত্বই সমান সত্য। ভেদবোধ জাগিয়া উঠিলে দেখা যায় ভিনি
কত বড় আমি কত কুন্তে, তিনি ভূমা আমি অল্প। কুন্ত বলিয়াই
ভূল পথে যাই। প্রার্থনা জাগে, অন্ধকার পথে নিও না, স্বুন্দরপথে
লইয়া যাও। তোমার স্বন্দর রূপ দেখাও।

প্রার্থনার সঙ্গে জাগিয়া উঠে ভক্তি। বার বার বলিতে ইচ্ছা হয় তোমায় নমস্কার করি। বারবার মাথা নীচু হইয়া যায়, অবনত শির আবার তুলিয়া সাধ জাগে তাঁর কল্যাণ্ডম রূপের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলি। ভক্তি তথন প্রাভক্তিতে পরিণ্ড।

> ব্ৰহ্মভূতঃ প্ৰসন্ধাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ফতি। সমঃ সৰ্বেষ্ ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্॥

গাঁতা বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই একভক্তি বলিয়াছেন। ব্রহ্মভূত হইবার পরই পরাভক্তি লাভের কথা বলিয়াছেন। ঈশ-শ্রুতিও এই জ্ঞান ভক্তির সম্মিলিত সর্বি নির্মাণ করিয়াছেন। ঈশ-শ্রুতি পূর্ণাঙ্গ জীবন-লাভের একখানি স্বচ্ছ দর্পণ।

পূর্ব কথিত বিরোধিতাগুলির সমন্বয়ের ভিত্তি ভেদাভেদ বাদ।

ভেদও সত্য অভেদও সত্য। আচার্য্য নিম্নার্ক ভেদাভেদের কথা যুক্তিতর্ক দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীগোরাঙ্গদেব জীবের স্বরূপ নির্ণয়ে বলিয়াছেন—"কুষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।" শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ভেদ এবং অভেদ অত্যন্ত বিরোধী, ভাহাদের একত্রাবস্থান অ্যোক্তিক। স্থৃতরাং ভেদাভেদ সত্য নহে।

গৌড়ীয় আচার্যপাদের। উত্তর দিয়াছেন—ভেদ এবং অভেদ বিরোধী বটে যতক্ষণ আপনি বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করেন। চিন্তার উপ্রে অচিন্তা ভূমিতে চলিয়া যান। যেখানে বৃদ্ধির কাজ নাই বাধি আছে, যেখানে নিম্নমানের বিচার নাই, উচ্চমানের অনুভূতি আছে। তর্ক নাই, আস্থাদন আছে। এই অচিন্তা ভূমিকায় ভেদাভেদ সামপ্রস্থা-পূর্ণ। সেই উপ্রে ভূমিকায় সকল বিরোধিতার মধ্যে মহাসমন্বয় বিরাজিত। তাই বুঝি বাদরায়ণ ব্রহ্মস্ত্রে লিখিয়াছেন "তন্তু সমন্বয়াং"। ঈশ-শ্রুতির মহাসমন্বয় নিরুপম।

ইতি ঈশ-শ্রুতির উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা!

#### সামবেদীর

# কেন-শ্ৰুতি

"ভদ্বেদগুকোপনিষং স্থগৃচ্ম" উপবিষদ্-ভাববা

ঈশোপনিষৎ যেমন বেদেরই একটি শাখার মন্ত্র, কেনোপনিষৎ সেরপ নহে। ইহা সামবেদের একটি শাখার ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত। ইহার অপর নাম তলবকার উপনিষদ্। 'কেন' শব্দ দ্বারা আরম্ভ ইইয়াছে বলিয়া কেনোপনিষদ্ বলা হয়। ঈশোপনিষৎও ঈশা শব্দ দ্বারা আরম্ভ বলিয়া ঐ নামে অভিহিত।

কেন-শ্রুতির শাহিপাঠ-

ওঁ আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণ\*চক্ষু: প্রোত্তমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা না ব্রহ্ম নিরাকরোং। অনিরাকরণং মেহস্ত, অনিরাকরণং মেহস্ত। ভদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎস্থ ধর্মাস্তে ময়ি সন্ত তে ময়ি সন্ত; ওঁ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ॥

আমার অঙ্গদকল বাক্য প্রাণ চক্ষ্ণ কর্ণ বল ও সকল ইপ্রিয়া পরিপুষ্ট হউক। উপনিষৎ-প্রতিপাত্য ব্রহ্মই সব। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি। ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন। আত্মাতে নিরত যে আমি সেই আমাতে উপনিষদ্-বিহিত ধর্মসকল স্থির থাকুক। তাহা আমাতে স্থির থাকুক।

কেন শ্রুতিতে ৩৫টি মস্ত্র, ইহার চারিটি ভাগ। এক এক ভাগের নাম খণ্ড। প্রথম খণ্ডে ৯টি মস্ত্র, দ্বিতীয় ২ণ্ডে ৫টি মস্ত্র, তৃতীয় খণ্ডে ১২টি মস্ত্র ও চতুর্থ খণ্ডে ৯টি মস্ত্র আছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম মস্ত্র—

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ ইত্যাদি

## উপনিষ্ক -ভাবনা

শিধ্যের প্রশ্ন—আমাদের মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতেছে। ইহা কাহার ইচ্ছায় হইতেছে ? কাহাদারা হইতেছে ? প্রাণ-শক্তি কাহা দারা নিযুক্ত হইয়া শরীর রক্ষা করে ? আমরা যে কথা বলি, বাক্য উচ্চারণ করি. ইহা কে বলায় ? কথাগুলি কার অভিপ্রায় প্রকাশ করে ?

আমাদেব চক্ষু রূপ দেখে, আলোর সঙ্গে তার যোগ। কাণ শব্দ শোনে, আলোতরক্ষের সঙ্গে তার কোন যোগ নাই, শব্দ তরক্ষের সঙ্গে তার যোগ। এই যে নিজ নিজ বিষয়ে ইন্দ্রিয় গণের নিযুক্তি, ইহা কে করিল ?

অথবা চক্ষুর দেখার সঙ্গে কাণের শোনার যে একটা মিল আছে তাহা কে ঘটায় ? অনেকদিন পূর্বে একজনকে দেথিয়াছি। আজ তার আওয়াজ শুনিয়া বুঝিলাম, ঐ সেই দেখা লোকটির এই কণ্ঠস্বর। এই চক্ষুর কার্য্যের সঙ্গে কর্ণের কার্য্যেব মিল ঘটাইল কে ? এইরূপ প্রত্যেকটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ই নিজ নিক্স বিষয়ে ঠিক ভাবে লাগিয়া থাকে অথচ তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগা-যোগও আছে। এই কার্যা কাহার কর্তৃত্বে সম্পন্ন হয় ?

আচার্যা শিয়ের প্রশার উত্তর দিতেছেন দিতীয় মন্ত্র হইতে। আচার্য্য বলিতেছেন, একটি পরম বস্তু আছে যাহা শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য, প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষ্রও চক্ষু। সেই বস্তুটি হইতেছে চৈত্তা।

কর্ণের যে শব্দাভিব্যপ্তন তাহা আত্মতৈতক্তে আছে বলিয়াই
সম্ভব। মনের যে স্বকীয় বিষয়ে সংকল্প বা অধ্যবসায় তাহা
আত্মতিতক্তে বিজ্ঞান আছে বলিয়াই সম্ভব। বাক্যের যে
শব্দোচ্চারণ-সামর্থ্য তাহাও আত্মতৈতক্তের সত্তা আছে বলিয়াই
সম্ভবপর। প্রাণ-শক্তির যে জীবন-রক্ষণ সামর্থ্য তাহা আত্মতিতক্ত না থাকিলে সম্ভব হইত না। চক্ষুর যে রূপ-গ্রহণ-সামর্থ্য তাহা
আত্মতিতক্তে অধিষ্ঠিত বলিয়াই স্থির আছে।

চক্ষু কর্ণ বাক্ মন প্রাণ ইহারা সকলেই করণ। এই করণ গুলির যে কার্য্যে প্রবৃত্তি ইহা হইতেছে যাঁহার কর্তৃত্বে, তিনি চৈত্র-সত্তা। কুঠার যে গাছ কাটে তাহার কর্তৃত্ব কুঠারীর হস্তে ক্সন্তা। কুঠার যে গাছ কাটে তাহার কর্তৃত্ব কুঠারীর হস্তে ক্সন্তা। দেইরূপ চক্ষ্ কর্ণ যে দেখে শোনে, প্রাণ যে জীবন ধারণ করে, মন যে ভাবনা করে—ইহাদের সকলের প্রকৃত কর্তৃত্ব আত্মতিভন্তে পর্যাপ্ত। ইন্দ্রিয়বর্গকে স্বকীয় বিষয়ে নিযুক্ত রাখে ও পরস্পরকে সংযুক্ত করিয়া রাখে আত্মতিভক্তই, অপর কেহ নহে।

এই চৈতক্তই ব্ৰহ্মবস্তা। ইহাকে যভদিন না জানা যায়

যতদিন ইন্দ্রিয়গণকে কর্তা মনে হয়। দেহ নিজেকে কর্তা মনে করিয়া আমি ও আমার শব্দ প্রয়োগ করে। এই চৈতন্য-সত্তাকে জানে যাহারা তাহারা ধীর। বিকারের হেতু থাকা সত্ত্বেও যাহাদের চিত্ত-বিকার হয় না তাহারা ধীর।

ধীর ব্যক্তি যথন চৈত্র-স্তাকে জানে তথন তাহার অবস্থা কি হয় ? পুত্র মিত্র কলত বন্ধুতে আমি আমার ভাব দূর হইয়া যায়। সর্বপ্রকার এষণা দূর হইয়া যায়। তথন সে অমৃত্রয় হইয়া যায়। ইহকালেই অমরণ-ধন্মী হয়, মৃত্যুঞ্জয় হয়।

এষণা অর্থাৎ কামনা—পুত্র-বিত্ত-ধনৈশ্বর্যা লালসা ভ্যাগ হইলে মানুষ সিদ্ধ হয়। যে সিদ্ধ হয় সে মৃত্যুর পর পরকালেও অমৃতত্ত লাভ করে।

[ শহরের ব্যাখ্যা— অস্মাৎ লো:কাং = পুত্র-মিত্র-কলত্র-বন্ধুষ্
মমাহংভাবনং ব্যবহার-লক্ষণাং। প্রেত্য = ব্যাবৃত্য,
ত্যক্তসর্বৈধণা ভূষা। অথবা অতিমূচ্য ইত্যানেন
এব এবণা-ত্যাগস্ত সিদ্ধাং অস্মাং লোকাং প্রেত্য
মূছা অমৃতাঃ ভবস্তি ]

এই মন্ত্রে চৈতক্য-সন্তার কর্তৃত্ব আছে এইরূপ বলায় চৈতক্য বস্তু যে সগুণ ও সবিশেষ ইহা বুঝিডে পারা গেল।

শিষ্য এই ব্রন্ধের বিষয় আরও জানিতে চাহেন। আচার্য্য বলেন যে ব্রন্ধের বিষয় উপদেশ প্রদান করা কঠিন। কারণ ব্রহ্ম কাহারও বিষয় নয়। ব্রন্ধের কাছে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যাইতে পারে না। বাক্য যাইতে পারে না, মনও যাইতে পারে না। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি চক্ষুরও চক্ষু মনেরও মন। মন অক্স সকল বিষয়ে সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় কবিতে পারে কিন্তু হৈতক্ত বিষয়ে পারে না ? কারণ তিনি মনেরও আজা। ইচ্ছিয় ও মনের ছারা সকল বস্তুর জ্ঞান হয়। যেখানে ইচ্ছিয় ও মন যাইতে পারে না সে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান হইবার উপায় কোথায় ?

তবে কি ব্রহ্মের কথা শিশ্ববর্গের কাছে আচাগ্য কিছুই বলিতে পারিবেন না। কিছু পারিবেন কারণ, প্রাচীন জ্ঞানীদের বলিতে শুনিয়াছি যে ব্রহ্ম জ্ঞাত ৰস্তগণের মধ্যে পড়ে না, আবার অজ্ঞাত ব্স্তর মধ্যেও পড়ে না। ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানগম্য নয় বলিয়া বিদিত বস্তর মধ্যে পড়ে না। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্ম বিদিতের বিপবীত অবিদত নহে।

ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদিগম্য নয় কিন্তু আগমগম্য। সেই আগম, আচার্যা-পরম্পরায় প্রাপ্ত হওয় যায়। "প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণেঃ ন পবঃ প্রত্যোয়িতুং শকাঃ, আগমেন তু শকাতে" "ব্রহ্মার্থ-প্রতিপাদ-কস্ত বাক্যার্থ স্থা আচার্য্যোপদেশ-পরস্পরয়া প্রাপ্তত্মাহ, ইতি শুশ্রুম ধীরাণাম্ইত্যাদি"—শঙ্কর।

ব্রহ্ম বস্তুটি কি এবং তাহা কি নহে তাহা পঞ্চ হইতে নবম
মন্ত্র পর্যন্ত স্পষ্টতর করিতেছেন। যেন বাক্ অভ্যুততে, যে বস্তু
ছাবা বাক্যের অভ্যুদয় হয়, বাক্যের প্রকাশ ঘটে, বাক্য দ্বারা
সেই বস্তু অনভ্যুদিত অপ্রকাশিত। তাহাই চৈতন্যময় ব্রহ্ম।
'ইদং' এই যে সম্মুখে বলিয়া যে বস্তুকে উপাসনা কবা হয় ভাহা
ব্রহ্ম নহে। যাহা জ্ঞানের বিষয় ভাহাকেই ইদং বলা চলে। ব্রহ্ম

জ্ঞানের বিষয় নহেন। যাহা বাক্যের আশ্রয় জ্ঞানের আশ্রয় তাহাই ব্রহ্ম।

যে বস্তু আছে বলিয়া মনের মনন-সামর্থ্য,—মন তাহাকে চিন্তা করিতে পারে না। যে বস্তু আছে বলিয়া চক্ষুর দর্শন শক্তি, চক্ষু তাহাকে দর্শন করিতে পারে না। যে বস্তুর বিভ্যমানতায় কর্ণের প্রবণ-সামর্থ্য, কর্ণ তাহার কথা শুনিতে পায় না। যে বস্তু দারা প্রাণ প্রণীত হয়, নিজ্ব বিষয়ের প্রতি যথাযথ ভাবে কার্য্যকারী হয়, প্রোণ তাহাকে বিষয়ীভূত করিতে পারে না। সেই বস্তুই চৈতন্য, সেই বস্তুই ব্রহ্ম।

যে যার জন্মের কারণ সে তাকে জানিতে পারে না। পিতৃমাতৃ-বিবাহ পুলের বিভ্যমানতার অপরিহার্য্য কারণ। এই জন্ম
পিতৃ-বিবাহের সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা নাই কোন সম্ভানের।
বিজ্ঞাতৃ-রূপে মূলে ব্রহ্ম-চৈতক্ত আছে বলিয়া ইন্দ্রিরণণ ও মন
প্রাণ নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে। এই জন্ম তাহারা কেহ ব্রহ্মচৈতন্তের সংবাদ আনিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও মন যে বস্তুকে জানে
তাহা তাহাদের "বিষয়"। নিকট বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই
'ইদং' শব্দ ব্যবহার চলে। স্কুরাং যাহা ইদং-পদ-লক্ষ্য তাহা ব্রহ্ম
হইতে পারে না। সূর্য্যের জ্যোতিই জগতের সকল বস্তুকে দর্শনযোগ্য করে। সূর্য্য অস্ত গেলে কোন বস্তুরই ক্ষমতা নাই
স্থ্যকে দেখাইবে অথবা নিজেকে দেখাইবে। চৈতন্তের
জ্যোতিতেই ইন্দ্রিরণণ মন প্রাণ বৃদ্ধি সকল প্রকাশিত। চিতন্তের
স্ব্রা যদি নিজে প্রকাশিত না হয় তাহা হইলে মন প্রাণ ইন্দ্রিয়-

বর্গ কাহারও যোগ্যতা নাই ভাহাকে দেখাইয়া দিবে বা নিজের সন্তাকে প্রকটিভ করিবে।

নিষ্কর্য এই যে ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানের মূলাশ্রায় — কখনও জ্ঞানের বিষয় নতে। ব্রহ্মবস্তু চিৎস্বরূপ, কদাপি ইদস্পদবাচ্য নতে। কেন-শ্রুতির প্রথম খণ্ডের নয়টি মন্ত্রের বক্তব্য এখানে শেষ হইল।

ইতি কেন-শ্রুতির প্রথম খণ্ডের উপনিষদ-ভাবনা।

### দ্বিতীয় খড

দিতীয় খণ্ডের মাত্র পাঁচটি মন্ত্র। ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ বস্তু তাহা লইয়া এই মন্ত্রগুলির আলোচনা। শিশ্য মনে ভাবিতেছেন যে ব্রহ্মতত্ব তিনি যে একেবারেই জানেন না এ কিরূপ কথা! অবশ্য কিছু জানেনই। এইরূপ ভাবনা অনুমান করিয়া আচার্য্য বলিতেছেন 'যদি মন্ত্রপে স্থাবদেতি" যদি তুমি মন কর যে ব্রহ্মের রূপ তুমি বেশ কিছু জান তাহা হইলে বলিব যে যাহা জান তাহা অতি অল্প। শুধু অল্প নছে ভূল ভ্রান্তি পূর্ণ। তাহা পুনরায় আলোচনা করিয়া মীমাংসা করিয়া লওয়া কর্ত্ব্য। (মীমাংস্থামেব তে মস্ত্রে)।

ব্রহ্মের একটি প্রকাশ ভূতময় এই জগতের মধ্যে, তাহা আধিভৌতিক। আর এক প্রকাশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবভাগণের মধ্যে, ভাহা আধিদৈবিক। এই তুই প্রকাশ সম্বন্ধে কিছু কিছু বুঝা যায়, জগতের মধ্যে কার্য্য দেখিয়া ও ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ে গ্রহণ-যোগ্যতা দেখিয়া।

ব্রহ্মের অধ্যাত্ম-প্রকাশ হইল আত্মায়। জীবের আত্মা যে ব্রহ্মের বিভাব বা ব্রহ্মভিন্ন, এই অনুভব সুকঠিন। আত্মা জ্ঞানের মূল উৎস। এই জন্ম জ্ঞান সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না! এই জন্ম আচার্য্য বলিতেছেন যে, যদি মনে কর যে ব্রহ্মকে তুমি স্থানর রূপে জানিয়াছ তবে নিশ্চিতই তুমি ব্রহ্মের রূপকে অল্লই জান। তুমি ভূত-সমূহে ব্রহ্মের স্বরূপ যাহা জান আর দেবগণের মধ্যে যাহা জান তাহা অল্লই। তোমার জানার মধ্যে ভ্রম-প্রমাদও আছে। এই জন্ম ভোমার জানা বিষয় আমি মীমাংসার যোগ্য মনে করি।

পরবর্ত্তী দ্বিতীয় মন্ত্রটি গুরু শিস্ত্রের কথোপকথন। শঙ্কর বিলয়াছেন—পূর্বমন্ত্রেণ আচার্য্যোক্তি:। শিস্তা: একান্ত উপবিষ্ঠঃ সমাহিতঃ সন্ যথোক্তঃ আচার্য্যেণ আগমং অর্থতঃ বিচার্য্য তর্কতশ্চ নির্দ্ধার্য্য স্বান্থভবং কৃষা আচার্য্য-সমীপমুগম্য উবাচ, নাহং মন্ত্রেদ্বেতি।

আচার্য্যের নিকট শিশ্ব পূর্ববর্ত্তী মন্ত্রটি প্রাবণ করিলেন। তৎপর একান্তে বসিয়া সমাহিত চিত্তে আচার্য্যের যে উক্তি তাহার অর্থ বিচার করিলেন ও তর্ক দারা নির্দ্ধারণ করিলেন। ইহাকে বলে মনন। গুরু মুখে প্রাবণের পর মনন বিধান। মননাস্তে আচার্য্য সমীপে নিবেদন করিতেছেন অস্তেবাসী।

আমি ব্রহ্মবস্তুকে ভালভাবে জানিয়াছি এরপ মনে করি না।

আর, আমি জানি নাই ইহাও মনে করি না, আর জানিয়াছি ইহাও মনে করি না। ন বেদ ইতি চ নো (মন্তে)। বেদ চ (ইতি চ নো মন্তে)। গুরুর কথায় শিষ্য বিচলিত হইলেন না—এবং আঁচার্যেণ বিচাল্যমানেহিপি শিষ্য: ন বিচচাল (শক্ষর)। শিষ্য বলিলেন—আমাদের ব্রহ্মচারীদের মধ্যে, নং অস্মাকং ব্রহ্মচারিণাং মধ্যে, যিনি আমার এই বাক্যের রহস্ত জানেন তিনি ব্রহ্মকে জানেন। কোন বাক্য ? উপরোক্ত "নো ন বেদ, বেদ চ" এই বাক্যেত তাৎপর্য্য যিনি তত্ত্তঃ জানেন, স তদ্বেদ, তিনি ব্রহ্মকে জানেন।

এই বাক্যে বোঝা গেল যে ব্রহ্মবস্তু জ্ঞেয়ও নহেন অজ্ঞেয়ও নহেন। তিনি জ্ঞান-অজ্ঞানের অভীত। ইহাতে বোঝা গেল ব্রহ্ম গুণাভীত বস্তু। কিন্তু প্রথম মন্ত্রে 'ব্রহ্মণো রূপম্" প্রয়োগে ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট স্কুতরাং সন্তুণ ইহা প্রতিভাত হয়।

যাহারা নিপ্ত নিবাদী তাঁহারা রপ অর্থ করেন স্বরূপ। যাহারা সপ্তনবাদী তাঁহারা বলেন ব্রহ্ম জ্ঞানের অতীত। ইহার অর্থ এইরূপ বুঝায় যে – ব্রহ্ম সৌকিক জ্ঞানগম্য নহেন কিন্তু কুপা শক্তিদ্বারা পরিস্নাত হয় যে ভক্তিনয়ন, সেই ভক্তিচক্ষে তাঁর সাক্ষাংকার মিলে।

ভাগবত বলেন—নিগুণ ব্রহ্ম, লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন।

লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নিগুণিশু গুণা: ক্রিয়া:। ভা ৩।৭।২ কেন-শ্রুতির দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্র রহস্তময়। এই মন্ত্রে বলিতেছেন ব্রহ্ম যাহার অবিজ্ঞাত তাহারই জ্ঞাত ( যস্তামতং তস্ত মতং ) যাহাব মনে নিশ্চয় আছে যে আমি ব্রহ্মকে জানি না, ব্রহ্ম তাহারই নিকট সম্যক্ জ্ঞাত।

পক্ষান্থেরে যাহাব নিকট ব্রহ্ম জ্ঞাত সে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জ্ঞানে না (মতং যস্থান বেদ সঃ)। যাহাব মনে এইকাপ নিশ্চয় আছে যে আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মকে কিছুই জানিতে পারে নাই।

শিষ্য-আচার্য্য-সংবাদ আলোচনা শেষ কবিয়া এইবাব শ্রুভি
নিজের মত বলিভেছেন। (শিষ্যাচার্য্য-সংবাদাৎ প্রতিনিবৃত্য স্বেন
কাপেণ শ্রুভি: সমস্ত-সংবাদনিবৃত্তিম্ অর্থং বোধয়তি। — শঙ্কর)
শ্রুভির নিজের মত কি—''অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্''—বিজ্ঞের অবিজ্ঞাত, অবিজ্ঞের বিজ্ঞাত।

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে দৈক্সের লক্ষণ আছে—''উত্তম ইইয়া বৈষ্ণব আপনাকে হীন করি মানে।'' চৈতক্সচরিতামৃত লেখক অশেষ গুণে গুণী ইইয়াও লিখিয়াছেন—''পুরীষের কীট ইইতে মুই সে লঘিষ্ঠ।'' যে উত্তম সে বিনয়ের খনি। যে হীন সে দাস্তিক।

ব্রহ্মকে জানিতে হইবে সমাগ্ভাবে, আধা-জানা, কিছু জানা নয়। আত্মাকে সমাগ্ভাবে জানা যায়। কেবল আত্মাকেই জানা যায়। কারণ আত্মা আর আমি একই। হিমালয় কেমন হিমালয় দেখেন নাই। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে যাহা খুশী বলা যায় না। কারণ আত্মা প্রতিবোধবিদিতম। প্রত্যেক বোধের কাছেই সে বিদিত। যায় তথনই তার সম্যক্ জ্ঞান হয়। (প্রত্যয়-প্রত্যগাত্মতয়াঃ বিদিতং ব্রহ্ম যদা, তদা তৎ মতম্—তথা তৎসম্যগ্দর্শনম্) আমাদের প্রত্যেকটি বোধের মূলেই আত্মা আছে। বৃদ্ধিতে বোধ জন্মে সেই বৃদ্ধিরত্তি আত্মা দারাই প্রকাশিত হয়। আত্মা সর্ব্ব-প্রত্যয়দর্শী। আমাদের সকল প্রত্যয় সকল জ্ঞানই আত্মার বিষয়ীভূত হয়। আত্মা সকল জ্ঞানের জ্ঞাতা। ইন্দ্রিয় ও বস্তুর মিলনে যে বস্তুজ্ঞান হয় আত্মাই তাহাকে প্রকাশিত করে। মনে যাবৎ ভাবনা উঠে, আত্মচিতক্যই তাহাকে উদ্ভাসিত করে। করে, বলিয়াই আমাদের তদ্বিয়ে বোধ জন্মে। এই জন্ম আত্মা প্রতিবোধবিদিত। প্রত্যেকটি অববোধের মধ্যে যখন প্রত্যগাত্মাকে জানি তথনই আত্মার সম্যক্ দর্শন হয়। এই জ্ঞানদারাই অমৃতহ্ লাভ হয়।

অমৃত্ত্ব লাভ কিভাবে হয় স্পষ্টতর করিতেছেন—
কথ মাত্মবিগুয়া অমৃতত্ব্ব বিন্দতে ইত্যত আহ—
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিগুয়া বিন্দতেহমৃতম্।

আত্মজ্ঞান হইলে বলবীর্য্য লাভ হয়। ধনজন বা যোগ-শক্তিন বা তপস্থা দারা প্রাপ্ত যে বীর্য্য, তাহা অনিত্য বস্তু হইতে সঞ্জাত বলিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। আর আত্মবীর্য্য-দারা প্রাপ্ত যে বীর্য্য-সামর্থ্য তাহা আত্মা দারাই লব্ধ হয় বলিয়া সেই বীর্য্য মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। স্থতরাং আত্মবিষয়ক বিভা দারা অমৃত্ত লাভ হয়। মানুষ যদি সেই প্রত্যগাত্মা স্বরূপ ব্দাকে প্রতিবোধের মধ্যে অমুভ্ব করিতে পারে ভবেই ভার ব্ৰক্ষজান হইল। ব্ৰক্ষজান হইলেই সত্যে প্ৰতিষ্ঠা হইল। সতা প্রকৃত তাৎপর্য্য বিনাশরাহিত্য-অবিনাশাং। এই অবিনাশ্বই অমৃত্ব। আর যদি কেহ এই মর্জীবনে অমৃত্ময়কে না জানিতে পারে তাহা হইলে তার পরিণাম, মহতী বিনষ্টি:। মহতী অর্থ দীর্ঘা---দীর্ঘকাল ধরিয়া, বিনষ্টিঃ অর্থ, বিনাশনং জন্মজরা-মরণাদি প্রবন্ধাবিচ্ছেদ-লক্ষণা সংসারগতিঃ (শঙ্কর)। জন্ম-জরা-মৃত্যু বেরা এই সংসারে পুনঃ পুনঃ গতাগতিই নহতী বিন্টি। ইহা জানিয়া ধীর যারা, তাঁরা ভূতে ভূতে সর্বভূতে একই আয় ৩ত্ব:ক জানিয়া আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া (বিচিত্য = বিজ্ঞায় সাক্ষাৎ-কুত্য-শঙ্কর)-এই লোক হইতে প্রয়াণানন্তর অমৃত্রময় হইয়া থাকেন। প্রেত্য অর্থে মৃত্যুর পর না করিয়া অন্য রূপও করা চলে। (প্রেত্য = ব্যাবৃত্য) আমি আমার এই মিখ্যা জ্ঞানের প্রতি বিমুখ হইয়া (অহংমমভাব-লক্ষণাৎ অবিতারপাৎ অস্মাৎ লোকাৎ উপরম্য )। মিথ্যা আমি-জ্ঞান ও মিথ্যা আমার-আমার জ্ঞান হইতে উপরত হইয়া শাশ্বতবস্তুর সঙ্গে একাত্মতা অনুভবে অমৃতস্বরূপ হইয়া থাকে। অমৃতা ভবন্তি অর্থ শঙ্কর বলেন ব্রহ্ম এব ভবস্থি। অমৃতা ভবস্থি অমৃত হয়। ইহার অর্থ যে ব্রহ্ম এব ভবন্তি শব্ধর বলিয়াছেন তাহা মন্ত্রে স্পষ্টতঃ নাই। তবে মন্ত্র একথা বলিয়াছেন যে সকল প্রকার অমুভবের মধ্যে যে আমি-আমি বিশ্বমান তাহার মূল উৎস যে প্রত্যগাত্মা তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ সম্বন্ধে শ্রুতির মত কি সে রবিষয় আচার্য্যপাদগণের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক্। আচার্য্য

অবৈতবাদী, তিনি বলেন জীবাত্মা ও পরমাত্মা সর্বতোভাবেই অভিন্ন। দৈতবাদী মধ্বাচার্যা বলেন স্রস্থা ঈশ্বর ও সৃষ্ট জীব সর্বতোভাবেই পৃথক্। বিশিষ্টাদৈতবাদী রামান্তজাচার্য্য বলেন জীব বলের একটি বিশেষণ বা বিভাব। ভেদাভেদবাদী নিম্বার্ক বলেন যে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার অভিন্নতা ত আছেই তবে ভিন্নতাও আছে। একই সময় ভেদাভেদ কি করিয়া সত্য হয়— আচার্যাপাদেরা উত্তর করেন, পরব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে। কেন-শ্রুতি দ্বিতীয় খণ্ডের উপনিষদ-ভাবনা সমাপ্তা।

·

### কেন-শ্ৰুতি তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড গল্গে লিখিত, ইহাতে ১২টি মন্ত্র আছে। ইহা একটি আখ্যায়িকা। আখ্যায়িকার মাধ্যমে ব্রহ্মতত্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

দেবাস্থ্রের যুদ্ধে দেবতারা জয়লাভ করিয়াছেন। জয়-জনিত গর্কে দেবগণ নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিলেন। এই জয়-গৌরব যে তত্ত্তঃ ব্রহ্মেরই প্রাপ্য তাহা না বুঝিয়া তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—যুদ্ধে আমাদেরই জয় জয়কার, যুদ্ধ-জয়ে আমাদেরই মহিমা। অস্মাকমেবায়ং বিজয়ঃ অস্মাকম্ এবায়ং মহিমেতি!

দেবগণের মনের ভাব পরব্রহ্ম জানিলেন। তিনি তাঁহাদের সম্মুখে আবিভূতি হইলেন এক যক্ষরপে। যক্ষ শব্দে বুঝায় পূজনীয় এক মহভূত পুরুষ। (যক্ষং পূজ্যং মহদ্ভূতম্—শঙ্কর)
দেবগণ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া পরস্পার আলোচনা করিতে
লাগিলেন, ইনি কে ?

দেবতারা অগ্নিদেবকে বলিলেন, আপনি একটু অগ্রসর হইয়া জানিতে চেষ্টা করুন, সম্মুখে ঐ অদ্ভূত পূজনীয় ব্যক্তিটি কে। "আচ্ছা যাচ্ছি"—বলিয়া অগ্নি উপস্থিত হইলেন তাঁহার সম্মুখে। পুরুষবর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?" অগ্নি কহিলেন, "আমি অগ্নি, আমি জাতবেদাঃ।" পুরুষবর কহিলেন, "তোমার কি সামর্থ্য আছে?" অগ্নি উত্তর দিলেন, "পৃথিবীর যাহা কিছু আমি সকল ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারি।"

"বটে, তবে কর দেখি ভস্ম এই তৃণগাছিকে", এই বলিয়া পুরুষবর অগ্নির সম্মুখে একগাছি তৃণ ফেলিয়া দিলেন। অগ্নি তাঁহার সর্বশক্তি প্রয়োগেও তৃণটি দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। অগ্নি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন 'না, পারিলাম না জানিতে, উনি কে।'

দেবতাগণ তথন পবনদেবকে পাঠাইলেন: বায়ুকে দেখিয়া সেই পুরুষ পূর্ববং জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে, তোমার কি শক্তি আছে ?" বায়ু বলিলেন "আমি বায়ু। আমার আর এক নাম মাতরিশ্বা, পৃথিবীর যাহা কিছু সব আমি উড়াইয়া ফেলিতে পারি।"

"বটে, এই তৃণগাছি উড়াও দেখি", বলিয়া বায়ুর সম্মুখে এক গাছি তৃণ ফেলিয়া দিলেন সেই পুরুষবর। বায়ু দেবতা তাঁহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না তৃণগাছি উড়াইতে। লজ্জায় ফিরিয়া গিয়া বায়ু বলিলেন যে—ঐ যক্ষকে জানা তাঁহার কার্য্য নয়।

দেবগণ ইব্রুকে পাঠাইলেন। ইব্রু তাঁহার সম্মুখে আসামাত্র পুরুষবর অন্তর্জান করিলেন। তথন ইব্রু হতবিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন আকাশে একটি নারী-মূর্ত্তি বহু শোভায় শোভিতা। ইনি হিমালয়ের কন্সা উমা। ইব্রু উমার নিকট যক্ষের পরিচয় জানিতে চাহিলেন।

তৃতীয় খণ্ডের উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্ত।

### চতুর্থ খণ্ড

সা ব্রহ্মতি হোবাচ। উমা বলিলেন, "যাহাকে আপনারা দেখিয়াছেন, উনি পরব্রহ্ম। দেবাস্থরের যুদ্ধে ব্রহ্মেরই জয় হইয়াছে, আপনারা নিমিত্ত মাত্র।" (যুয়ং তত্র নিমিত্তমাত্রম্—শঙ্কর) উমার বাক্য শুনিয়া ইন্দ্র জানিলেন যে উনি পরব্রহ্ম। ইন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞান হইল।

ব্রহ্মজ্ঞান আপনা আপনি হইল না। ইন্দ্রিয়-মনোবৃদ্ধির চেষ্টায় বা সাধনায়ও হইল না। উমা-বাক্যে হইল। উমা মূর্ত্তিমতী শ্রুতিজ্ঞান। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে পরব্রহ্ম শ্রুতি-প্রমাণগম্য। এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য কি ?

১। ব্রহ্ম, বিজ্ঞগণেরও অবিজ্ঞাত একথা পূর্বের বলা হইয়াছে। বিজ্ঞেরাই যখন জ্ঞানেন না তখন অল্পজ্ঞ জীব তো কিছুতেই জানিতে পারে না। যাঁহারা জানিতে পারেন না—তাঁহারা যদি মনে করেন ব্রহ্ম নাই, এই প্রকার ব্যামোহ, অল্লবুদ্ধি লোকের না হউক— এই জন্ম এই আখ্যায়িকা। ব্রহ্ম অবিজ্ঞাতত্বাং অসং এব ইতি মন্দবদ্ধীনাং ব্যামোহঃ মা ভুং ইতি তদর্থা ইয়ম আখ্যায়িকা।

২। ব্রহ্মবিভার স্থাতির জন্ম এই আখ্যায়িকা। (ব্রহ্মবিভায়াঃ স্থাতিয়ে)। ব্রহ্মবিভাই শ্রুতি। উমাতাহার মূর্ত্তিমতা বিগ্রহ, ইন্দ্রাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা। কাণের দেবতা বায়ু। বাক্যের দেবতা আগ্ন। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দেবতা ইন্দ্র। কর্ণ বা বাক্যের ক্ষমতা হইল না ব্রহ্মকে জানিতে। এই গুই ইন্দ্রিয় অন্ম সকল ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ। ইন্দ্রিয়ণণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ত অসমর্থই, সকল ইন্দ্রিয় একত্র করিয়া অধিপতি ইন্দ্র আসিলেন ওবু তাঁহাকে জানা গেল না। তারপর যথন শ্রুতিবিদ্যা প্রকটিতা হইলেন তথ্নই ব্রহ্মকে জানা গেল।

উমাকে ডাকিয়া আনা হয় নাই। আপনি রূপা করিয়া সমূদিত হইয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান সাধনালব নয়, করুণালব।

০। কোন কর্ম করিয়া আমাদের অভিমান জন্ম যে, আমি কর্মের কর্তা, আমি ভোগের ভোক্তা। কিন্তু এই অভিমান মিথ্যা। ব্রহ্মই সর্ব্ব কর্মের কর্তা ও ভোগ্যের ভোক্তা, ইহা জানাইবার জন্ম এই আখ্যায়িকা (প্রাণিনাং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বান্তভিমানঃ মিথা। ইতি এতংপ্রদর্শনার্থং বা আখ্যায়িকা—শঙ্কর)।

সকলে জানে অগ্নিই দগ্ধ করে। অগ্নিরও মভিমান সে দহনকারী। কিন্তু পারিলেন না এক খণ্ড তৃণ দগ্ধ করিতে। ইহাতে বুঝা গেল যে, দগ্ধ করিবার কর্তৃত্ব অগ্নির নহে। অগ্নির যিনি মূল উৎস সেই পরব্রহাই মূল কর্তা। এই প্রকার জগতের সকল কার্য্যের কর্তৃত্ব প্রকাল ভোগের ভোকৃত্ব সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। ইহা ব্ঝিলে জীবের ক্ষুত্র অভিমান দূর হইবে। অভিমানই জীবহ। জাবহু যুচিলে ব্রহ্মপদের দিকে অগ্রসর হইবার পথ খুলিয়া যাইবে।

১। জীবনের মধ্যে পাঁচটি স্তর আছে। ব্যপ্তি-জীবন সমপ্তি-জীবন উভয়েরই। অল্পময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। ইহা হৈত্তিরয়য় শ্রুতির নির্দ্দেশ।

অগ্নি অন্নময় ভূমির প্রতীক। তেজের অভিব্যক্তিই বহির্জগতের যাহা কিছু। ভোগ্যবস্তু মাত্রেরই মধ্যে অগ্নি বিরাজিত। অগ্নি বিন্ধানিত পারিলেন না। অন্নময় ভূমি—ভোগময় জগৎ, ব্রহ্মনস্তুকে জানিতে পারে না। যদি একান্ত চেষ্টা করে তবে এইটুকু মাত্র জানিতে পারে যে তাহার শক্তি সামর্থ্যের সকল অহঙ্কারের মূলে—শৃত্য। অগ্নি বাক্যের অধিষ্ঠাতা। বাক্-সর্বস্থ মান্তুষের যোগ্যতা নাই ব্রহ্মতত্ত্ব কহিবে।

বায়ু প্রাণময় কোষের প্রতিনিধি। প্রাণশক্তিতেই জগং.
সঞ্জীবিত। সবাইকে বাঁচাইয়া রাখে প্রাণ-বায়। বায়ু না
থাকিলে জগং মৃত। বায়ুও জানিতে পারিলেন না ব্রহ্মবস্তু কে। শুধু
জানিলেন তাঁর শক্তি কত অল্প। বায়ু বুঝিলেন তাঁর শক্তির
মূল অন্সত্র। প্রাণময় জগং, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারে না। অনেক চেষ্টা
করিলে এই মাত্র জানিতে পারে যে, সে কত শক্তিহীন।

ইন্দ্র সকল ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালক। ইন্দ্রিয়বর্গের রাজ্ঞা মন। ইন্দ্র মনোময় ভূমির প্রতিনিধি, তিনিও পারিলেন না ব্রহ্মবস্তুকে জানিতে। মনোময় ভূমির কার্য্য শিক্ষা সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি। ইহাদের কাহারও যোগ্যতা নাই ব্রহ্মতত্ব জানিবার। ইন্দ্র ব্রহ্মকে ধরিতে গেলেন। ব্রহ্ম গেলেন অদৃশ্য হইয়া। মনোময় রাজ্যের রাজা বুঝিলেন তাঁর সামর্থ্য কত অকিঞ্ছিৎকর।

তথন প্রকাশিতা হইলেন উমা— বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় ভূমিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইন্দ্র মনোময় ভূমি। মনোময় ভূমি কথনও অশুদ্ধ কথনও শুদ্ধ। ইন্দ্রের যথন নিজের অক্ষমতার অমুভব হইল তথন অভিমানহীনতায় তিনি শুদ্ধ হইলেন। শুদ্ধ মনোময় ভূমিতে বিজ্ঞানময় ভূমির ছায়াপাত হয়। তাই ইন্দ্র উমাকে আকাশে দেখিলেন। উমা যোগমায়া। পরব্রক্ষের সংবাদ তিনি দিলে দিতে পারেন। আজু কৃপা করিরা পরম পুরুষের সংবাদ দিলেন ইন্দ্রকে।

উমা ঘোষণা করিলেন ব্রহ্মের বার্তা। বলিলেন—যাকে দেখিয়াছ তিনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। এ বিশ্বের সকল কার্যাই হয় তাঁর শক্তিতে। জীবন-যুদ্ধে তোমরা যেখানে জয়ী হও সবই হও তাঁর শক্তিতে। ক্ষুদ্র আমিধের অহঙ্কার ছাড়িয়া তাঁর জয় দেও।

বিজ্ঞানময় ভূমিকার দেবী উমা সংবাদ দিলেন আনন্দময় ভূমির। শুদ্ধমন আর আনন্দ ইহার মধ্যে বিজ্ঞানের স্থান। বিজ্ঞানময় ভূমি বিরাটের ভূমি। নিখিল জগতের মধ্যে যে একটা একদ্বের সূত্র আছে ইহা অঞ্কুভব হয় বিজ্ঞানময় ভূমিকায়। সেই একত্বের পূর্ণ মূর্ত্তি বিশুদ্ধ আনন্দময় পরব্রহ্ম বিরাজিত আনন্দময় ভূমিতে।

অগ্নি বায়ু ইন্দ্র এই তিন দেবতা সকল দেবতার বড় হইলেন, কারণ তাঁহারা ব্রহ্মের অনেক নিকটে গিয়াছিলেন যেন স্পর্শ হয় হয়। ইন্দ্র হইলেন ঐ তিনজনের মধ্যে সকলের বড়। কেন না, তিনি বিজ্ঞানময় ভূমির সহায়তায় আনন্দ ব্রহ্মের খবর আনিয়া স্বাইকে দিলেন।

### আদেশ

ব্রহ্ম নিরুপম, উপমা হয় না। তবু উপমা দারা উপদেশ দেওয়া হয়। ইহাকে বলে আদেশ। নিরুপমস্থ ব্রহ্মণঃ যেন উপমানেন উপদেশঃ, সোহয়মাদেশ ইত্যাচ্যতে।

ব্রহ্ম কিরপ ? বিদ্যুতের বিছোতনের মত। ব্রহ্ম দেবগণের নিকট বিদ্যুতের ঝলকের মত একবার নিজেকে দেখাইয়া তিরোভত হইয়াছিলেন। এই প্রথম আদেশ।

দ্বিতীয় আদেশ। ব্রহ্ম কিরপে ? চক্ষের নিমেষের মত।
স্থামীমিষং—যেমন নিমেধ ফেলে চক্ষু। ব্রক্ষের প্রকাশ ও অপ্রকাশ
কি প্রকার ? চক্ষুপ্র হি বিষয়ের প্রতি চক্ষুর প্রকাশ ও অপ্রকাশের
মত। চক্ষুষ্ণ বিষয়ং প্রতি প্রকাশতিরোভাবে ইব।

এই দ্বিতীয় আদেশকে বলে অধিদৈবত আদেশ। কারণ, দেবতা অবলম্বনে ব্রহ্মের বিষয় বলা হইল। চক্ষু বলিতে চক্ষুর অধিষ্ঠাতা দেবতা সূর্য্য। সূর্য্যের প্রকাশ-অপ্রকাশ, উদয়-অস্তের মত ব্রহ্মের আবির্ভাব-তিরোভাব। দেবতার দৃষ্টান্ত বলিয়া আধি-দৈবিক। পূর্বের বিহ্যাতের প্রথম আদেশ, আধিভৌতিক।

ভৃতীয় আদেশ আধ্যাত্মিক। মনেব দ্বাবা দৃষ্টান্ত। মনদ্বাবা ব্রহ্মকে সমীপবর্তী স্মরণ করিবে। মনেব সংকল্প ও স্মবণ দ্বারা ব্রহ্ম বিষয়েব মত অভিব্যক্ত হইবে। ইহা অধ্যাত্ম আদেশ। ব্রহ্মকে মনোবৃত্তির সমকালীন অভিব্যক্তিধশ্মী মনে কবিতে হইবে।

বন্ধ বিছাৎও নন, চক্ষুর নিমেষও নন, মনেব বিষয়ও নন। তবু ব্রুক্ষের সঙ্গে ইহাদের দৃষ্টান্ত দিয়া কিছু তথ্য প্রকাশ কবা হইল। ইহা দারা মন্দবৃদ্ধি ব্যক্তিরও ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ হইতে পাবে (এবম্ আদিশ্যমানং হি ব্রহ্ম মন্দবৃদ্ধিগম্যং ভবতীতি ব্রহ্মণ আদশো-পদেশঃ—শঙ্কর)। ব্রহ্মই তদ্ধন। (তদ্ বনং তম্ম প্রাণিজাতম্ম প্রত্যগাত্মভূতত্বাং বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়ম্) প্রভাক প্রাণীর প্রত্যগাত্মা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সকলেব সম্ভজনীয়। সকল প্রাণীব আত্ম-রূপে ব্রহ্মকে ভাবিবে।

এই সকল কথা প্রবণ করিয়া শিষ্য বলিলেন—"গুরুদেব! রহস্থবিতা বলুন।" গুরু বলিলেন—এইত তোমাকে যাহা বলিলাম ইহাই ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় রহস্থবিতা উপনিষদ, ব্রহ্মবিতা। ব্রহ্মবিতার মহিমা শুন। ইহার চারি পাদ—তপ দম কর্ম ও বেদবেদাঙ্গ। সভ্য এই বিতার আয়তন বা আপ্রয়। সভ্য ব্রহ্মবিতার সাধন। তপ কর্ম্মাদি ইহার প্রতিষ্ঠা।

### কেন-শ্রুতির বার্ত্তা

## ্র্রাত কি সংবাদ পরিকেশন করিলেনঃ তদ্ধনমিত্যপাসিতবাম।

বন শব্দ শ্রুতিতে আনন্দবাচী। তাঁহাকে আনন্দঘন জানিয়া উপাসনা করিবে। তাঁহাকে উপাসনা করিলে কি লাভ হয় ? তুইটি লাভ হয়। একটি লাভ জগজ্জীবের আর একটি লাভ তাঁর নিজের।

যে ব্যক্তি আনন্দকে জানিয়া আনন্দী হইয়াছেন সকল জগতের লোক তাঁহাকে কামনা করে।

> "স য এতদেবং বেদ, অভিহৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছস্তি"

সে হয় সকল মানুষের স্নেহের পাত্র, প্রেমের পাত্র, আদরের পাত্র, বাঞ্জনীয় ধন। সকলে তাহাকে পাইতে সাধ করে, মানন্দকে কে না চায়? সকলেই আনন্দের ভিথারী। আনন্দস্বরূপকে জানিয়া যে ব্যক্তি আনন্দর্রূপতা লাভ করিয়াছে তাঁহাকে সকলেই কামনা করে। আনন্দশৃত্য জাব তাঁর কাছে যায়, তাদের শৃত্য হাদয়কে আনন্দ দিয়া পূর্ণ করিয়া নিতে। সেই মহাত্মার মধ্য দিয়া সমাজের নরনারী সচিচদানন্দের স্পর্শ পায়। ঐ স্পর্শে মলিন হাদয়ের মালিত্য ঘুচে। হৃদয় উল্লেল হইয়া উঠে। এই প্রেকারে যে জগতের অশেষ কল্যাণকর সেবা করে, ভাগবভীয়

শাস্ত্র তাঁহাকে বলিয়াছেন "ভূরিদা", সর্ব্বাপেক্ষা বড় দাতা। তাঁর দানে মানব-জীবনে কৃতার্থতা আনে। অন্ধময় প্রাণময় মনোময় রাজ্য ধন্ম হয়, সার্থক হয়। এই হইল জগজ্জীবের লাভ।

আর তাঁহার নিজের লাভ ? তিনি 'অনস্তে স্বর্গে লোকে জ্যেরে প্রতিতিষ্ঠতি'। তিনি প্রতিষ্ঠিত হন স্বর্লোকে। যে লোক সর্বেবাংকৃষ্ট পরমপদ। যে লোক অনন্ত, আনন্দরস যেখানে অফুরস্ত। যেখানে তুঃখম্পর্শহীন সীমাহীন অস্তহীন নিবিড় আনন্দ। শুধু মধুমধুমধু

কেন-শ্রুতির উপানষদ্-ভাবনা সমাপ্তা

# यब्रुट्बिमीय क्ठे-सुवर्णि

### উপনিষদ-ভাবনা

যজুর্বেদে কঠ নামক একটি সংহিতা আছে। কঠ নামক ব্রাহ্মণও আছে। কেহ কেহ মনে করেন কঠ-সংহিতা, মূল যজুর্বেদই। ইহা ব্রাহ্মণের অংশ, উপনিষদ নহে। ঈশোপনিষদ যেমন মূল সংহিতা, কঠও ভদ্ৰপ।

কঠ-শ্রুতিতে মোট ১২৭টি মন্ত্র, তুই অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধাায়ে ৭১টি ও দ্বিতীয় অধাায়ে ৫৬টি মন্ত্র। প্রত্যেকটি অধাায়ে তিনটি করিয়া বল্লী। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমবল্লী, ভূমিকা স্বরূপ একটি আখায়িকা। দ্বিতীয়বল্লী হইতে দার্শনিক তত্ত্বকথা আরম্ভ ।

সর্ব্বপ্রথমে শান্তিপাঠ, তৎপর শ্রুতির সূচনা— ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্ঘাং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্ত। মা বিদ্বিষাবহৈ। ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

নচিকেতা বালক। তাঁর পিতা বাজ্ঞাবস ঋষি। ঋষি বিশ্বজিং যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। যজ্ঞান্তে ঋষি কতগুলি আধমরা গাভী দক্ষিণা-স্বরূপ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেছেন।

ইহাতে নচিকেতার মনে বেদনা হইল। সে পিতার নিকট বলিল—
"বাবা. সকল সম্পত্তিই তো দান করিতে হইবে। আমিও তো
আপনার একটা সম্পত্তি। আমাকে কাহাকে দান করিবেন ?"
পুনংপুনং বলায় ক্রুদ্ধ পিতা বলিলেন—"তোকে যমকে দিলাম।" নচিকেতা পিতার সত্য-ভঙ্গ ভয়ে সরাসরি যমালয়ে গিয়া উপস্থিত। যমরাজ গৃহে না থাকায় বালক তিনরাত্র তাঁহার অপেক্ষায় অনশনে রহিলেন। যম গৃহে ফিরিয়া বালককে কহিলেন "তুমি অতিথি। তিনরাত্র না থাইয়া আছ। ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। অপরাধ-ক্ষালনের জন্ম বলি, তুমি আমার নিকট তিনটি বর চাহিয়া লও।"

নচিকেতা বর চাহিলেন—পিতার মানসিক অশান্তি দূর হউক। "শান্তসংকল্লঃ স্থমনা যথা স্থাদ্ বীতমন্ত্রার্গে তিমো মাভি" পিতা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি বিগত-ক্রোধ হউন এই প্রথম বর।

স্বর্গের সাধন যে অগ্নিবিতা তাহা আমাকে দান করুন। "স ত্মগ্নিং স্বর্গামধ্যেষি মৃত্যো প্রক্রান্থি তং প্রাক্রধানায় মহাম্।" এই দ্বিতীয় বর।

যমরাজ বলিলেন অগ্নির কথা বলি, শুন। অগ্নি অনন্ত-লোক প্রাপ্তির উপায়। অগ্নি সর্ব্ব জগতের বিধায়ক। অগ্নি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয় গুহায় বাস করেন।

ইহার পর ১।১৫ সংখ্যক মন্ত্রের ভাষ্যারস্তে শঙ্কর লিখিয়াছেন— ইদং শুতের্বচনম্। শুতি বলিতেছেন—এই হইতে শুতি স্থারস্ত।

যম নচিকেতাকে জগতের কারণ-স্বরূপ প্রসিদ্ধ অগ্নি-তত্ত্ব বলিলেন, যজ্ঞীয় ইষ্টকের স্বরূপ ও তাহার সংখ্যাতত্ত্ব ইত্যাদি विललन। यरमत ममस्य कथा निहत्का भूनतात्र्वि कतिलन। তাঁহার প্রত্যাচ্চারণে তৃষ্ট হইয়া যম কহিলেন, ভোমার উচ্চারণে প্রীতিলাভ করিয়া তোমাকে আর একটি বর দিতেছি। এই অগ্নিবিক্তা জগতে "নাচিকেত" অগ্নি নামে খ্যাত হইবে। এই নাচিকেত-অগ্নি বিভা যাহারা অধ্যয়ন করিবে, যাহারা অর্চন করিবে, যাহার৷ অনুষ্ঠান করিবে তাহারা জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিবে। এই অগ্নিদেবকে আত্মস্বরূপ জানিয়া পরা শান্তি লাভ করিবে। এই অগ্নির পরিচয় দিয়াছেন "ব্রহ্মজ-জ্ঞং দেবমীডাম" হিরণাগর্ভ-জাত সর্বজ্ঞ ছোতনীয় ও স্তবনীয়। এই অগ্নি মূলতঃ ব্রন্ধেরই শক্তি। এই জন্ম পূর্বেও, লোকাদিম্ লোকানামাদি কারণভূতম বলিয়াছেন। নাচিকেত অগ্নিকে আত্মস্বরূপ জানিয়া যিনি ধ্যান করিবেন তিনি অধর্মাদি মৃত্যু-পাশ ছিল্ল করিয়া, শোক অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে আনন্দ লাভ করিবেন।

ষম বলিলেন, নচিকেতা, তৃতীয় বর লও। নচিকেতা কহিলেন—"মানুষমাত্রেরই মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর কি হয়? কেহ বলেন আত্মা থাকে, কেহ বলেন থাকেন না। আপনার নিকট এই তত্ত্ব জ্বানিতে চাই।"

যম কহিলেন, নচিকেতা, এই বিষয় কেবল যে মানুষের সংশয় ভাছা নহে, এবিষয়ে দেবতাগণেরও সংশয় আছে। কারণ, আত্মা স্বভাবতঃই অণু ও তুর্বিবজ্ঞেয় ( নহি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ )। তুরি এই বিষয় আমাকে অন্থরোধ করিও না। অন্থ কোন বর প্রার্থনা কর।

নচিকেতা কহিলেন, "এই বিষয় দেবতারাও যখন সংশয়মুক্ত নহেন, আপনিও যখন বলিলেন ইহা স্থবিজ্ঞেয় নয়, তখন আপনাকে আমার নিকট এই বিষয়ই বলিতে হইবে। কাবণ আপনার মত যোগ্য বক্তা এই বিষয়ে আর পাওয়া যাইবে না। অভএব আমার তৃতীয় বর ইহাই স্থির রহিল।"

যমরাজ কহিলেন। "নচিকেতা, তুমি শতব্য আয়ু চাও, পুত্র পৌত্র চাও গাভী অশ্ব হস্তী স্থবর্ণ যাহা কিছু চাও, এই বিশাল পৃথিবী চাও, যতদিন বাঁচিতে চাও—প্রার্থনা কর, তোমাকে জাগতিক ও স্বর্গীয় সকল বিষয়ের প্রভু করিয়া দিব। বমণীয় অপ্সরা চাও, সঙ্গাত-কলা চাও, ভোগ্য সম্পদ্ যাহা মনে আসে চাহিতে পার, কেবল মরণ বিষয় প্রশ্ন করিও না।"

নচিকেতা উত্তর করিলেন, "যমরাজ, যে সমস্ত ভোগ্যবস্তুব কথা বলিলেন সবই তো নশ্বর। আজ আছে, কাল থাকিবে কিনা বলা যায় না। ভোগের দেহও জরাগ্রস্ত হইয়া ভোগ-ক্ষমতা-শৃশ্য হইবে। স্বতরাং ঐ সকল বস্তু দ্বারা কি করিব। আপনি যাহ। দিতে চাহিয়াছেন তাহা আপনার কাছেই থাকুক। আমার তৃতীয় বর ঠিকই রহিল।"

বিত্ত ঐশ্বর্য্য ছারা কি মানবের তৃপ্তি আসে? আপনি যতদিন ইচ্ছা করেন বাঁচিব, এ জন্ম বরের প্রয়োজন দেখিনা। সকল সুখই অস্থির অনিত্য, সুতরাং দীর্ঘ জীবনেই বা কি আনন্দ আছে ?

আত্মার পরলোকে স্থিতি সম্বন্ধে যখন সকলের সন্দেহ তথন
মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ম আপনার সেই গোপনীয় কথাটি
বলিতে হইবে। আমি এই একটি বর ছাড়া আর কিছুই নিতে
ইচ্ছা করি না।

কঠ-শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ের প্রথমা বল্লীর উপনিষদ-ভাবনা সমাস্তা

### निक-देक

### প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয়া বল্লী

যমরাজ শিশ্তোর বিভাগ্রহণেব যোগ্যতা পরীক্ষা কবিয়া সম্ভষ্ট হুইয়া শ্রুতিবিভা বলিতে লাগিলেন—

শ্রেয়: অন্তং উত্ত প্রেয়: অন্তং। শ্রেয়: একবস্তু আর প্রেয়:
আর এক বস্তা। এই উভয়ই পুকষকে প্রভাবিত করে। যে ব্যক্তি
শ্রেয়কে গ্রহণ করে তাহার মঙ্গল হয়। যে ব্যক্তি প্রেয়কেই
শ্রেয়: বলিয়া গ্রহণ করে সে হান হয় (হায়তে)। (হায়তে
বিযুক্ত্যতে পুকষার্থাৎ পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনাৎ নিত্যাৎ প্রচাবতে
শক্ষর) শ্রেয়ঃ ব্রহ্মানন্দ আর প্রেয়: অনিত্য বিষয়ানন্দ।

শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয় বিষয়ই বেদে আছে। শ্রেয়ের উদ্দেশ্য
নিঃশ্রেয়স, প্রেয়েব উদ্দেশ্য অভ্যুদয়। উভয় প্রকারের বেদবাণী
বেদপাঠ কালে মানবের মনকে আশ্রয় করে। তাই বলিয়াছেন—
শ্রেয়দচ প্রেয়দচ ময়য়য়য়্ এতঃ। যে বাক্তি ধীর তিনি, তৌ সম্পরীতা
সম্যুগ্ভাবে তাহা আলোচনা করিয়া—প্রেয়ঃ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ উৎকৃষ্ট
জানিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর মন্দ বিবেকহীন ব্যক্তি
কাম্যবস্তুজাতের প্রাপ্তি ও রক্ষণের জন্ম (যোগক্ষেমাৎ) প্রেয়কে

( হংস ইবান্তসঃ পয়ঃ তৌ শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃ-পদার্থে বি সম্পরীত্য সম্যক্ পরিগম্য গুরুষাঘবং বিবিনক্তি পৃথক্ করোতি ধীমান্— শঙ্কর ) হংস যেমন জল ও তৃগ্ধ পৃথক্ করিয়া তৃগ্ধ গ্রহণ করে জল ত্যাগ করে, ধীর ব্যক্তি সেইরূপ শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ বিচার করিয়া প্রেয়ঃ ত্যাগ-পূর্বক শ্রেয়ঃ গ্রহণ করে।

যম নচিকেতাকে বলিতেছেন, রূপে গুণে রমণীয় স্ত্রীপুত্রাদি কাম্যা বিষয় সমূহকে জনিতা মনে করিয়া তুমি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছ— সাধারণ মান্ত্র্যের মত তুমি আমাদ্বারা প্রলোভিত হইয়াও নিকৃষ্ট বস্তু কামনা করিয়া সংসারে মগ্ন হও নাই। এইজন্ম আমি তোমাকে বিচ্চাভিলাষী মনে করি। অবিচ্চা ঐহিক সুখসাধক প্রেয়ঃ আনে, আর বিচ্চা অমৃতত্ব-সাধক শ্রেয়ঃ আনে। কাম্যবস্তুও তোমাকে শ্রেয়ঃ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই, এই জন্ম বলি তুমি প্রকৃত বিচ্ছাকাজ্যী।

অবিতার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া যাহারা আপনাকে ধীর পণ্ডিত বলিয়া মনে করে সেই সব কুটিল-স্বভাব (দন্দ্রমামাণাঃ) মূঢ় ব্যক্তিগণ— অন্ধচালিত অন্ধের স্থায় স্বর্গে নরকে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, কখনও মুক্তি পায় না।

যাহারা বালক, বিবেকহীন, প্রমাদযুক্ত, ধনমোহে মূঢ় তাহাদের নিকট পরলোক-চিন্তা ( সাম্পরায়ঃ ) উপস্থিত হয় না । এইলোকই আছে, তারপর কিছুই নাই—এইরূপ অভিমানযুক্ত মান্তুষ বারংবার মৃত্যুর অধীনতা লাভ করে।

( সম্পরেয়ত ইতি সম্পরায়: পরলোকঃ, তৎ-প্রাপ্তি-প্রয়োজনঃ সাধনবিশেষঃ শান্তীয়: সাম্পরায়:—শঙ্কর ) ১৷২৷১-৬

শ্রেরে কথা—আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বিশেষ করিয়া

কহিতেছেন—এই সকল পরতত্ত্বের বিষয় বহু লোকেরই কাণে প্রবেশ করে না। যদি ভাগ্যবশে কাণে পশে তবুও বহুলোক উহা বোধগম্য করিতে পারে না। ঐ বিষয়ের বক্তা বিস্ময়কর ব্যক্তি। সেরপ ব্যক্তি হুর্লভ। শ্রোতাও হুর্লভ। কর্ম্মন ক্র্মল নিপুণ ব্যক্তিই ইহার অনুভবিতা অর্থাৎ শাস্ত্রনিপুণ আত্মজ্ঞানীর নিকট শিক্ষিত ব্যক্তিই ইহার জ্ঞাতা—তাহাও অতীব সুহুর্লভ।

অবরেণ নরেণ প্রোক্ত এষঃ ন স্থবিজ্ঞেয়:—অবর ব্যক্তির উক্তি হইতেও পরম তত্ত্ব উত্তমরূপে জ্ঞানগোচর হয় না। যে ব্যক্তি শাস্ত্রাক্ষর জানে কিন্তু ভজন করে না সেই ব্যক্তি অবর (অবরেণ হীনেন প্রাকৃত-বৃদ্ধিনা)।

অনক্য-প্রোক্তে অত্রগতিঃ ন অস্তি—যিনি অনন্য ব্রহ্মজ্ঞ, তংকর্তৃক উক্ত, তাঁহার সম্বন্ধে কথায় কোন ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বহু বিবেচনার বিষয় আছে (বহুধা চিস্তামানঃ), অপসিদ্ধাস্থে পতিত হইবার আশঙ্কা আছে। আত্মতত্ত্ব অতি স্ক্র্যা—স্কৃত্রাং প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। তর্ক বিচারেরও বিষয় নয়। তর্ক বিচারেরও বিষয় নয়। তুক বিচারেরও পারে)।

হে শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম, তুমি যে মতি লাভ করিয়াছ, তর্কদারা এই শুভবুদ্ধি দৃঢ় করাও উচিত নয়। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেই সম্যক্ জ্ঞান জন্মে। তুমি সত্যধৃতি, সত্যসংকল্প হইয়াছ। তোমার মত জিজ্ঞান্থ আর হয় না।

তোমার মত শ্রহ্মাবান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাস্থ যেন আমাদের কাছে আরও আসে।

কর্ম্মফল হইতে জাত যে স্বর্গাদি সম্পদ্ তাহা অনিত্য। অনিত্য সাধন দারা গ্রুববস্তু আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না। এসব আমি জ্বানি। তথাপি এই দেখ আমি যম, অনিত্য দ্রুব্যাদি দ্বারা নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়া আপেক্ষিক নিত্য এই যমাধিকার পাইয়াছি। (যেন ছঃখ করিয়া এই কথা বলিয়াছেন।)

হে নচিকেতা, কামনার যাহা শেষ প্রাপ্তি, কর্ম্মকাণ্ডের যে অনন্ত ফল, তাহা পাইয়া প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তির নির্ভয় হইবার কথা। কিন্তু তুমি স্তবনীয় মহনীয় শ্রেষ্ঠ পদাধিকার লাভ করিয়াও সকল ত্যাগ করিয়াছ, নিজের অত্যুত্তম ধৃতি বলে। তুমি হিরণ্য-গর্ভাধিকাবও উপেক্ষা কবিয়াছ। স্কৃতরাং তুমি অত্যুত্তম গুণসম্পন্ন।

তুমি যে আত্মার কথা জানিতে চাহিয়াছ সেই আত্মা হুর্নর্ল, কঠোর সাধন ফলেই দর্শনীয়। গৃঢ় অন্ধ্প্রবিষ্ট, নিগৃঢ়ভাবে সর্ববিত্র প্রবিষ্ট আছেন। অথচ তিনি গহ্ববেষ্ঠ, প্রতিজ্ঞীবের হাদয় গুহায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ধীমান ব্যক্তি অধ্যাত্ম-যোগ অবলম্বনে তাঁহাকে মনন করিয়া হর্ষশোক হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই মর্ত্ত্য মন্ত্র্যু সেই আত্মতত্ত্ব আচার্য্যগণের নিকট শ্রবণ করিয়া, স্কল্ম আত্মা যে জড়বস্তু হইতে পৃথক্ ইহা জানিয়া (প্রবৃত্ত-পৃথক্-কৃত্য) সম্যুগ্র ভাবে আত্মতত্ত্বপ্র হইয়া মোদনীয় আনন্দদায়ক আত্মাকে জানিয়া নিশ্চয়ই আনন্দপূর্ণ হন (মোদতে)। নচিকেতা, তোমার নিকট

ব্রহ্মসদন অবারিত (বিবৃত মপাবৃত-দ্বারং)। তোমাকে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র মনে করি।

নচিকেতা কহিলেন, অলং মংপ্রশংসয়া—আমার প্রশংসায় আর প্রয়োজন নাই—এখন বলুন আমাকে সেই পরম বস্তুর কথা। যাহা ধর্ম হইতেও পৃথক্, অধর্ম হইতেও পৃথক্, এই জগতের কৃতাকৃত কার্য্যকারণ হইতে যিনি উধ্বের্ম, অতীত ভবিষ্যুৎ বর্ত্তমান এই তিন কাল হইতেও যিনি বিলক্ষণ, এইরূপ বস্তুকে আপনি যদি দেখিয়া থাকেন তবে তাহা বলুন।

যম উত্তর করিলেন—সমস্ত বেদ ঘাঁহার পদ পাইবার জন্ম উপদেশ করেন (আমনন্তি মুণ্যবৃত্য। বোধয়ন্তি), সমস্ত তপস্থা ঘাঁহাকে পাইবার জন্ম বিহিত, ঘাঁহাকে লাভ করিবার জন্ম ব্রহ্মার্চ্যা পালন করিয়া উর্ধেরেতা হইবার সাধনা, সেই পরম পদের কথা সংক্ষেপে বলিব—সেই পদ হইতেছে "ওঁ" ইহাই।

বেদান্ত-দর্শনের "তত্তু সমন্বয়াং" (১।১।৪) স্তারে ভিত্তি এই মন্ত্র এবং এইরূপ আরও কতিপয় মন্ত্র।

"শাস্ত্র-যোনিছাং" (১।১।৩) সূত্র বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রই ব্রহ্মের যোনি বা জ্ঞাপক। ব্রহ্ম শাস্ত্র-প্রমাণগম্য।

এই বিষয়ও পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, ব্রহ্মবস্তু অবাঙ্মনস-গোচরম, অশব্দমস্পর্শং স্কুতরাং শব্দপ্রমাণেরও বিষয় নহেন এইরূপ কথা শাস্ত্রই বলিয়াছেন তাহা হইলে ব্রহ্ম কি প্রকারে শ্রুতিগম্য বলা যাইতে পারে, তাহার উত্তর দিয়াছেন পরবর্তী সূত্রে।

,"ততু সমন্বয়াৎ" (১৷১৷৪)

"তং" সেই ব্রন্ধে বেদের সম্যক্ অবয় আছে বলিয়া। ব্রহ্ম বেদবাচ্য বলিয়া, প্রমাণ এই শ্রুতিবাক্য—সর্বে বেদা যং পদমামনন্তি—সর্বে বেদাঃ যং পদং পদনীয়ং গমনীয়ং অবিভাগেন অবিরোধেন আমনন্তি প্রতিপাদয়ন্তি—শঙ্কর। ব্রহ্মই বিশ্বের কারণ। বেদশান্ত তাঁহাকেই প্রতিপন্ন করে। সমস্ত বেদবাক্যের মুখ্যা বৃত্তিতেই পরব্রন্ধে অবয় হয়। ব্রন্ধেতেই সব শ্রুতির সমন্বয়।

ওঁ এই একটি পদকে নিখিল বেদ সর্ব্বার্থ-সাধকরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। (মাণ্ডক্য-শ্রুতি দ্রন্তব্য)

ওঁকারের তত্ত্ব আরও বলিতেছেন—এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পরমাত্ম। এই অক্ষরক জানিলে যে যাহা ইচ্ছা করে ভাহাই লাভ করে। ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত সাধন আছে তন্মধ্যে এই ওঁকারই শ্রেষ্ঠ আলম্বন। এই আলম্বনই পরমাত্মার প্রাপ্তিসাধক। এই আলম্বনকে অবগত হইলে ব্রহ্মলোকে পূজ্য হয়। (ব্রহ্মবৎ উপাস্তঃ ভবতি—শঙ্কর)

বিপশ্চিৎ আত্মতত্ত্বক্ত পণ্ডিতগণ জানেন যে এই আত্মা জন্মেও না, মরেও না। দেহের যোগ বিয়োগ নিবন্ধন জন্মমৃত্যু তাহার নাই, কারণ, তাহাতে দেহ, দেহী অভিন্ন। আত্মার কারণ নাই, কোন কিছু হইতে ইহা হয় নাই। আবার ইহা হইতেও কিছু জন্মে নাই। অতৃএব আত্মা অজ নিত্য শাশ্বত পুরাণ, ক্ষয়-রহিত, বৃদ্ধি-ব্যজ্জিত। দেহ নিহত হইলে আত্মা নিহত হয় না।

আত্মজ্ঞ পণ্ডিত কি প্রকারে আত্মদর্শন করেন তাহা বলিতেছেন—তিনি অণু অপেক্ষাও অণীয়ান্, আকাশাদি হইতেও মহীয়ান্ মহত্তর। তিনি আছেন জ্বীবের হাদয়-গুহায় নিহিত।
কামনা-হীন (অক্রেতু) ব্যক্তি বীতশোক হইয়া বিধাতার প্রসাদ
লাভ করেন। তাহার ফলস্বরূপ আত্মার মহিমা সাক্ষাৎকার করিয়া
থাকেন। এই আত্মা অচলভাবে অবস্থিত থাকিয়াও দ্রগামী।
তিনি শয়নে থাকিয়া, ক্রিয়ারহিত হইয়াও সর্বব্রগামী। আত্মা সহর্ষ
সমদ বটেন, আবার হর্ষহীন অমদও বটেন। এই বিরুদ্ধ-গুণসম্পন্ন
আত্মাকে জানিবার শক্তি আমি ভিন্ন আর কার আছে গ আত্মা
অনিত্য শরীরে অবস্থিত। অথচ নিজে শরীররহিত। নশ্বর শরীরে
প্রাণিদেহে তিনি অবস্থিত মহৎ ও বিভু আত্মাকে অবগত হইয়া ধীর
ব্যক্তি শোকাতীত হইয়া থাকেন।

এই আত্মাকে বহুশাস্ত্র আয়ত্ত করিলেও লাভ করা যায় না।
মেধা দ্বারাও লাভ করা যায় না। বহু উপদেশ প্রবণেও যায় না।
যে সাধককে সেই পরব্রহ্ম অমুগ্রহ করেন তাহার তিনি লভ্য হন।
সেই সাধকের নিকট তিনি নিজ অপ্রাকৃত তমু প্রকাশ করেন।
কে তাহাকে জানিতে পারে বলিয়া, কে জানিতে পারে না তাহাও
বলিতেছেন—যে ব্যক্তি তৃশ্চরিত, অবিরত, শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচার হইওে
যে বিরত হয় নাই, যে অশান্ত, যার ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হয় নাই, যে
অসমাহিত, যার চিত্ত বিক্ষিপ্ত, যে অশান্ত-মানস, বিষয় ভোগে যার
লালসা দ্রীভূত হয় নাই, সেই সব ব্যক্তিরা তাহাকে প্রাভ কবিতে
পারে না। একমাত্র প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া
যায়।

বাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন

ব্যঞ্জনাদি-স্থানীয়—তাঁহার স্বরূপ কি, তিনি কোথায় আছেন ইহা কে জানিতে পারে ?

> এই মন্ত্রের ভিত্তিতে বেৃদাস্ত-স্থত্রের "অতা চরাচর-গ্রহণাৎ।" ১৷২:৯ এই সূত্র।

এই সূত্রে যিনি অত্তা অর্থাৎ ভক্ষক তিনি পরব্রহ্ম। যেহেতু
মৃত্যুও যাঁহার খাছের উপকরণ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় চরাচর বিশ্ব সকলই
যিনি গ্রহণ করেন, যাঁহাতে সকলই লয়প্রাপ্ত হয় তিনি পরব্রহ্ম
ছাড়া আর কে হইবেন ? এই প্রকরণ পরব্রহ্ম-বিষয়ক।
"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভাঃ" এই মন্ত্রে যে পরব্রহ্ম লক্ষ্য ইহা
সহজেই বুঝা যায়। "যমেবৈষঃ" মন্তের একটি পরের মন্ত্রই 'যস্তা ব্রহ্ম চ
ক্ষত্রং চ' এই মন্ত্র। স্কুতরাং এই মন্ত্রে অন্তা পরব্রহ্মই। নিখিল
চরাচরকে তিনিই আত্মসাৎ করেন, ইহাই মন্ত্রের বক্তব্য।

কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দিতীয়া বল্লীর উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

### कठ-स्र ि

### প্রথম অধ্যায় তৃতীয়া বল্লা উপনিষদ-ভাবনা

জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা বলিতেছেন, ছু'য়ের পার্থক্য বলিতেছেন। অন্ধকার ও আলোর ন্যায় ইহারা পরস্পর বিলক্ষণ। জীবাত্মা নিজকর্মের অবশ্যস্তাবা ফল ভোগ করে (পিবস্তৌ)। পরমাত্মা দেহপুরীর সর্বব্যেষ্ঠ স্থান হৃদয়গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন (প্রবিষ্টৌ)।

মন্ত্রে দেখা যাইতেছে পিবস্তৌ প্রবিষ্টো তুইটিই দ্বিবচন পদ।
কিন্তু অর্থ হইতেছে পিবস্ত কথাটি জীবাত্মা সম্বন্ধে ও প্রবিষ্ট কথাটি
পরমাত্মা সম্বন্ধে। স্কুতরাং দ্বিবচন নির্থক। এ সম্বন্ধে শঙ্কর
বলিয়াছেন—একস্তত্র কর্মফলং পিবতি ভূঙ্ক্তে নেতরঃ, তথাপি
পাতৃ-সম্বন্ধাং পিবস্তৌ ইত্যুচ্যেতে ছত্রি-ন্যায়েন। একমাত্র রাজার
মাথায় ছত্র, সঙ্গী আর কাহারও নাই। তবু লোকে বলে, ছত্রিণো
গচ্ছন্তি]

[ গুহাং প্রবিষ্টো দ্বিচনটি লাগান যায়। পরমাত্মা তং ছর্দ্দর্শং গূঢ়মন্ত্রপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহররেষ্টং পুরাণং (১।২।১২) আর জীবাত্মাপ্ত প্রাণের গুহায় বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট, উভয়েই গুহাপ্রবিষ্ট ]

যাহারা পঞ্চান্নি, ত্যলোক পর্জন্ম পৃথিবী পুরুষ ও ন্ত্রী অগ্নিস্থানীয়— এই সকলে ক্রমে আহত হইয়া জীব সংসারে জাত হয়। গৃহী পঞ্চান্নির উপাসনা করেন। আর যাহারা তিনুনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন, তাঁহারাও পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে আলোছায়ার মত পরস্পার বিলক্ষণ বলিয়া জানেন।

এই মন্ত্রের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্র (১২১১) প্রতিষ্ঠিত "গুহাং প্রবিষ্ঠৌ আত্মানৌ হি তদ্ধর্শনাং"

খতং পিবস্তৌ গুহাং প্রবিষ্ঠৌ এই বাক্যে গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া দ্বিচনে যে আত্মদ্বয়ের কথা বলা হইয়াছে, এই তুইকে পর্মাত্মা ও জীবাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে। স্থত্তেও গুহাং প্রবিষ্ঠৌ বিশেষণ তুই জনেরই ধরা হইয়াছে।

ইহার পরবর্ত্তী ব্রহ্মসূত্র (১।২।১২) "বিশেষণাচ্চ"

কঠশ্রুতির পরবর্তী মন্ত্র খিং সেতৃঃ ঈজানানা মক্ষরং ব্রহ্ম যংপরম্'। উক্ত সূত্র ইহার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সূত্রে বলা হইয়াছে যে 'যঃ সেতুঃ' মন্ত্রে (১৷৩৷২) জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ দেখান হইয়াছে। ব্রহ্ম উপাস্তা, জীব উপাসক, ইহা এই মন্ত্রে স্পষ্ট।

মন্ত্রের আর্থ যে অগ্নি যজ্ঞকারিগণের সেতুস্বরূপ সেই নাচিকেত অগ্নিকে আমরা জানিতে সমর্থ হইয়াছি। আর ভবসিদ্ধু পারে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট যিনি অক্ষর পরব্রহ্ম তাঁহাকেও আমরা জানিতে সমর্থ হইয়াছি। এই মন্ত্রে জীব ও ব্রন্মের ভেদ কিরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে তাহা বলা যাইতেছে। যাহারা যজ্ঞকারী তাহাদের ত্বঃখপারের উপায় সেতু হইতেছে অগ্নিবিছা, আর যাহারা সংসার সাগরের অপর পারে যাইতে ইচ্ছুক তাহাদের সেতু হইল ব্রহ্মবিতা। কর্মদারা জানা যায় অপর ব্রহ্মকে ও জ্ঞানদারা জানা যায় পর ব্রহ্মকে। আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বৃদ্ধিকে সার্থি ও মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) বলিয়া कानित्व। देखियुजनत्क अर्थ, मक्म्प्रभामि विषय अर्थजात्व विष्ठत्व ভূমি, শরীর ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বা অনুভবিতা বলিয়া জানিবে। এই দৃষ্টান্ত কর্মী ও জ্ঞানী উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজ্য। "বিজ্ঞাবিজ্ঞয়োরধিকুতো মোক্ষ-গমনায় সংসার-গমনায় চ সাধনো রথঃ কল্ল্যতে" (শঙ্কর)। যে বৃদ্ধিরূপ সাবথি সর্ববদা অসংযত মনের সহিত যুক্ত, তুষ্ট অশ্বের স্থায় তাহার ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত থাকে না। যিনি সংযতমনা বিজ্ঞানবান্, সদশ্বের মত তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত থাকে। যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান্ অমনস্ক সর্ব্বদা অশুচি, সে সেই পরম পদ লাভ করে না, জন্মমরণপূর্ণ সংসার লাভ করে। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান্ সমনস্ক সর্ব্বদা শুচি, সেই ব্যক্তি পরম পদ লাভ করে,— পদ্চ্যত হইয়া আর তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

বিবেকযুক্ত বৃদ্ধি যাহার সারথি, মন যাহার ইন্দ্রিয়-অশ্ব-সংযমনের রজ্জু, তিনি বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। ঐ পদেই সংসার গতির পরিসমাপ্তি। তদ্ বিষ্ণোঃ ব্যাপনশীলস্থ ব্রহ্মণঃ পরমান্থনো বাস্থদেবাখ্যস্থ পরমং প্রকৃষ্টং পদং স্থানং তত্ত্বমিতেত্যদ্ যদসৌ আপ্নোতি বিদ্ধান। —শঙ্কর

চক্ষু:কর্ণাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি শ্রেষ্ঠ। বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ, মহান্ জীবাত্মা বৃদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ।

ইব্রিয়াণি পরাণ্যান্থ রিব্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্ত পরা বৃদ্ধি যোঁ বৃদ্ধে পরতস্ত সং॥ গীতা ৩।৪২ যে যাহার কারণ সে তাহা অপেক্ষা সৃক্ষা ও মহং। সর্বভৃতের বীজভূত যে অব্যক্ত তাহা পূর্বেবাক্ত মহং হইতে পর। অব্যক্ত হইতেও পুরুষ পর। পুরুষ অপেক্ষা আর কিছু পর নাই। তিনিই কাঠ। বা পর্যাবসান স্থান। তিনিই স্বোত্তম গতি বা গন্ধবা

### স্থান।

#### 'যদগন্ধা ন নিবর্ত্তম্বে'—গীতা।

এই পুরুষ সর্বজীব-হাদয়ে নিগৃঢ়-রূপে অবস্থিত। বহির্ম্থ জীবের নিকট তিনি প্রকাশ পান না। একাগ্র সৃক্ষা বৃদ্ধি দারা সৃক্ষাদর্শী সাধকগণ কর্তৃক তিনি দৃষ্ট হন। 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্থা যোগমায়া-সমাবৃতঃ।' প্রাপ্তির উপায় অন্য ভাষায় বলিতেছেন—প্রাক্ত ব্যক্তি বাক্যকে মনের অধীন করিবেন। মনকে জ্ঞান-শব্দ-বাচ্য বৃদ্ধি কর্তৃক সংযত করিবেন। বৃদ্ধিকে মহতত্ত্বে নিয়মিত করিবেন। মহতত্ত্বকে শাস্ত আত্মা পরমপুরুষে সমর্পণ করিবেন। বাক অত্র উপলক্ষণং সর্বেজিয়াণাম্।—শঙ্কর

মুমুক্ষু ব্যক্তিকে উপদেশ বলিতেছেন তোমরা উঠ, নানাবিধ বিষয় চিস্তা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানোন্মুথ হও (নানাবিধাং বিষয়চিস্তাং হিম্বা আত্মজ্ঞানাভিমুখা ভবত ) জাগ্রত হও (অজ্ঞান- মোহনিদ্রা ত্যাগ কর ) শ্রেষ্ঠ আচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইয়া সম্যক্ জ্ঞানলাভ কর। সাবধানে চলিবে, কারণ পণ্ডিতগণ সেই পথের কথা বলিয়াছেন তীক্ষ ক্ষুরধারার স্থায় ছর্গম। আত্মজ্ঞান এত ছুর্জ্ঞের কেন তাহার কারণ কহিতেছেন, পরমপুরুষ প্রাকৃত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিজ্ঞিত। নিত্য, আদি-অন্তহীন, মহৎ হইতেও উৎকৃষ্ট। সেই গ্রুব বস্তুকে অবগত হইয়া (নিচাষ্য অবগম্য) সাধক মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হন।

মেধাবী ব্যক্তি মৃত্যুপ্রোক্ত (যমকথিত) এই নচিকেতার সনাতন উপাখ্যান নিজে শুনিয়া অপরকে বলিয়া ব্রহ্মবৎ পূজা হন। যদি কেহ সংযতিচিত্তে এই পরম গুহু গ্রন্থ বা গ্রন্থার্থ ব্রহ্মজ্ঞানীদের সভায় শ্রবণ করান অথবা কোন শ্রাদ্ধকালে পাঠ করেন তাহা হইলে ঐ শ্রবণ অনস্ত ফলের নিমিত্ত হইয়া থাকে।

> কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়া বল্লীর উপনিষদ-ভাবনা সমাপ্তা।

## कठ-स्राधि

### দ্বিভীয় অধ্যায়

#### প্রথমা বল্লী

ষয়ন্তু ষতন্ত্র ঈশ্বর। তিনি জ্ঞীবের ইন্দ্রিয়গণকে পরাশ্ব্যুথ করিয়াই স্পষ্টি করিয়াছেন। সেই জন্ম জীব ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বাহা বিষয়ই দেখে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। ধীর বাক্তি অমৃতহ লাভের আশায় আবৃত্ত-চক্ষু হইয়া বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রত্যাহত করিয়া প্রত্যাগাত্মার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন।

প্রাকৃত ইন্দ্রিরের সামর্থ্য নাই পরব্রহ্মকে জানিবে। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুতে মন থাকিলে পরমতত্ত্ব জানা যাইবে না। সাধক অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে দেখেন শোনেন ও মনন করেন। "দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ"। বালকবং অবিবেকী ব্যক্তি বাহ্যবিষয়ের অনুসরণ করে, ফলে বহুকালব্যাপী মৃত্যুর পাশ লাভ করে। আর বিবেকী জন সকল পদার্থের মধ্যে একমাত্র অমৃতত্তই গ্রুব ইহা জানিয়া, অঞ্চব বিষয় কিছুই প্রার্থনা করেন না।

আমরা যে শব্দ স্পর্শ, রূপ রস গন্ধাদি সর্বদা অমুভব করি তাহা সম্ভব হয় একমাত্র আত্মার সহায়তায়, আত্মার শক্তিতে, আত্মার অমুগ্রহে। এই আত্মা সর্ববিজ্ঞাতা, আত্মার অবিজ্ঞেয় ক্রিছুই থাকিতে পারে না। যাহা দ্বারা সকল জানা সম্ভব তাহার অজ্ঞানা কিছু থাকিবে কি করিয়া ? অতএব আত্মাই একমাক্র বিজ্ঞিজ্ঞাসিতব্য ।

এতবৈ তৎ, এই সেই বস্তু যাহা নচিকেতার জিজ্ঞাসিত। যেথানে দেবতাগণেরও সংশয়, যাহা বিষ্ণুর পরম-পদ, যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, তাহা এই আত্মজ্ঞান।

ধীর ব্যক্তি যথন আত্মাকে মনন করেন তথন তাঁহার আর শোক তুঃখ থাকে না। আত্মার পরিচয় দিয়াছেন—যাহা দ্বারা স্বপ্ন-কালান দৃশ্য ও জাগ্রত অবস্থার দৃশ্য বস্তুর দর্শন হয়।

যে ব্যক্তি কর্মফলরূপ মধুর ভোক্তা ও প্রাণ শক্তির ধারক আত্মাকে জানেন—এই দেহেই জানেন, অতীত অনাগত বিষয়ের ঈশান (প্রেরক) রূপে জানেন, তাঁহার আর জুগুঙ্গা থাকে না। তিনি কাহাকেও হিংসা করেন না বা কেহ তাঁহাকেও হিংসা করে না।

জ্ঞানময় ব্রহ্মের তপস্যা হইতে প্রথম জাত যে পুরুষ হিরণাগর্ভ— সমস্ত ভূতের পূর্বে জন্মলাভ করিয়াছেন—জীবের হৃদয়-গুহাতে প্রবিষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি ভূতগণের কার্য্যসহ সেই পুরুষকে যে ব্যক্তি দর্শন করেন তিনিই আত্মদর্শন করেন। ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মতত্ত্ব।

সর্বদেবময়ী অদিতি যিনি প্রাণশক্তিরূপে পরব্রহ্ম হইতে সম্ভূতা তিনি ভূতগণের সহিত উৎপন্না; হৃদয়-গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলেই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মদর্শন হয়।

গর্ভিণী যেরূপ গর্ভস্থ সন্তান পোষণ করেন সেইরূপ জ্ঞানে জাগ্রত সাধক যজ্ঞ ও স্থাদয় এই তুই অরণির মধ্যে স্থিত যে অগ্নিকে প্রতিদিন হবন দ্বারা ধ্যান করেন, ভজন দ্বারা পুষ্ট করেন যাঁহাকে: তিনি সেইবস্তু ৷

যাজ্ঞিকের বিরাট অগ্নি আর ধ্বানীর ব্রহ্মতত্ত্ব একই।
দিবে দিবে, অহন্যথনি ঈড্যঃ স্তুত্যো বন্দ্যশ্চ
কর্মিভির্যোগিভিশ্চ অধ্বরে হৃদয়ে চ—শঙ্কর।

পূর্য্যদেব প্রথম সৃষ্টিদিনে যাহা হইতে প্রকাশিত হন ও প্রলয়-দিনে যাহাতে লীন হন তিনি মহাপ্রাণ শক্তি। সকল দেবতাগণ সেইশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই আছেন। কেহই পারে না তাঁহাকে অভিক্রম করিয়া যাইতে। নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মবস্ত ইনিই।

ইহলোকে যে আত্মার প্রকাশ পরলোকেও সেই আত্মার প্রকাশ; কার্য্যোপাধি দেহে যে চৈতন্ত, কারণোপাধি ঈশ্বরেও সেই চৈতন্ত—
নিখিল বিশ্বে একই চৈতন্ত সত্তা। যে তাহাকে নানারূপে বহুরূপে দেখে সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর মৃত্যু ভোগ করে। যে একরূপে দেখে সে: অমৃতহু লাভ করে।

মনের দারাই ব্রহ্মের একত্ব জানিতে হইবে এবং বহুত্ব যে নাই তাহা অনুভব করিতে হইবে। যে নানাত্ব দেখে সে মৃত্যুর পর মৃত্যু, ভোগ করে।

মনসা, আচার্য্যাগম-সংস্কৃতেন মনসা--- শঙ্কর

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ দেহাভ্যস্তরে অবস্থান করেন, সেই পুরুষই ভূত ভবিষ্যুৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের ঈশ্বর। তাঁহাকে জানিলে আর আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা থাকে না। এই সেই প্রমবস্তু। অঙ্গুষ্ট- পরিমিত সেই পুরুষ ধৃমহীন জ্যোতির মত উজ্জ্ব। তিনিই কালাতীত
পুরুষ। তিনি আজও আছেন কালও থাকিবেন—তিনি নিত্য
অপরিণামী পুরুষ। তিনিই সেই পরমবস্তা। যেমন পর্বতে পতিত
বৃষ্টির জল নীচের দিকে ধাবিত হয় নানাভাবে, সেইরূপ একই
আত্মাতে ভেদদর্শনকারী ব্যক্তি নানাবিধ শরীরভেদ প্রাপ্ত হয়। একই
জল্প বহুনদী হয়, একই আত্মা বহু-দেহধারী হন।

নির্মাল জল নির্মাল জলে নিক্ষেপ করিলে যেমন একই হইয়া যায় সেইরূপ তত্তজানী মুনির আত্মার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়।

তস্মাৎ কুতার্কিক-ভেদদৃষ্টিং নাস্তিক-কুদৃষ্টিঞ্চ উদ্মিধা মাতাপিতৃ-সহস্রেভ্যোহপি হিতৈষিণা বেদেনোপদিষ্টং আত্মৈকত্বদর্শনং শাস্তদর্শেরাদরণীয়মিত্যর্থঃ—শঙ্কর।

অতএব কুতার্কিকগণের ভেদোপদেশ ও নান্তিকগণের অসদ্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সহস্র সহস্র মাতাপিতা অপেক্ষাও হিতৈরিণী শ্রুতির উপদেশে অভিমান ত্যাগ করিয়া আদর করা উচিত।

> কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমা বল্লীর উপনিষদ-ভাবনা সমাপ্তা।

## कठ-स्रावि

### দ্বিতীয় অধ্যায়

### দিতীয়া বল্লী

ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতেছেন—

একাদশ-দার-বিশিষ্ট এই দেহপুর। এই পুরের কর্তা এক জন্মরহিত স্বাধীন রাজস্থানীয় আত্মা—যাঁর চৈত্যু কথনো বক্র নহে, সূর্য্যের স্থায় নিত্য প্রকাশমান। এই পুর ও পুরস্বামীকে ধান করিয়া লে কে আর শোক প্রাপ্ত হয় না। বন্ধন হইতে বিমৃক্ত হইয়া মৃক্তি লাভ করে (একাদশ দার ২ চক্ষু ২ কর্ণ ২ নাসিক। ১ মৃথ ১ ব্রহ্মরন্ধ্র ১ নাভি ২ মলমূত্রদার)

পরমাত্মা যেন একটি হংস। হস্তি গস্থতি সর্বাং ব্যাপ্নোতি হংসং। এই হংস শুচিসং পবিত্র স্থানে বাস করেন। তিনি সর্ববালাকের স্থিতি রক্ষা করেন এই জন্ম তিনি বস্থ—বাসয়তি সর্বম্ ইতি বস্থা। তিনি অস্তরিক্ষে বাস করেন এই জন্ম অস্তরিক্ষনং। তিনি অগ্নিস্বরূপ এই জন্ম হোতা। তিনি সোমরূপে অতিথি, তিনি ত্রোণে কলসে হুদয়াকাশে বাস করেন বলিয়া তুরোণসং, তিনি মন্ত্রের মধ্যে আছেন বলিয়া নৃষং। সকল শ্রেষ্ট বস্ততে আছেন বলিয়া বরসং, তিনি জলে জন্মেন বলিয়া অব্জা, গোরূপা পৃথিবীতে জন্মেন বলিয়া গোজা, সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শ্বভজা, আকাশে আছেন বলিয়া ব্যোমসং, পর্বতে জন্মেন নদীরূপে বলিয়া অন্তিজা,

তিনি সত্য তিনি বৃহৎ তিনিই পরব্রহ্ম। স্কুতরাং তিনি শরীরপুবে বাস করেন আবার সর্বত্র বাস করেন। তিনি প্রাণ-শক্তিকে উপ্র্রেশ্থে তুলেন অপান বায়ুকে অধোদিকে বাখেন, ফ্রদয় মধ্যে বামনরূপে বিরাজমান থাকেন। তাঁকে বিশ্বেব সকল দেবগণ উপ।সনা করেন। (বামনং বর্ণনীয়ং সম্ভুজনীয়ং মধ্যে ফ্রদয়-পুগুরীকাকাশে আসীনম্—শঙ্কর।) শরীর দেহ, ইহাতে যিনি বাস করেন তিনি দেহী, এই দেহী আত্মা। ইনি বাহির হইয়া গেলে কি অবশেষ থাকে? কিছুই থাকে না। স্কুতরাং সেই আত্মা দেহপ্রাণ হইতে পৃথক্ ইহা প্রমাণিত হইল। মানুষ যে বাচিয়া থাকে, তাহা প্রাণাপান বায়ু দ্বারা নহে। প্রাণাপান বাহাকে আশ্রায় করিয়া আছে সেই পরমাত্মার সাহায়েই মানুষ বাচে। ২।২।১-৫

সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে তোমাকে বলিতেছি শোন। তাঁহাকে না জানিয়া জীব মৃত্যুব পব কিরূপ সংসার লাভ করে তাহা বলিতেছি।

নচিকেতাকে সম্বোধন করিয়া যম বলিতেছেন; মৃত্যুর পর কি হয় এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। কোন কোন আল্লা মৃত্যুর পর শরীর-গ্রহণের জন্ম যোনিদ্বার গ্রহণ করেন। কোন কোন আ্লা বক্ষাদি স্থাবর দেহ লাভ করেন। ইহা নির্ভর করে স্ব-স্ব কর্ম ও জ্ঞানের উপরে। যথাকর্ম যথাশ্রুতম্। যৈ হ্যাদৃশং কর্ম ইহজন্মনি কৃতং অ্যাদৃশঞ্চ বিজ্ঞানমুপার্জিতং তদমুরপ্রপ্রেষ্ঠ শরীরং প্রতিপত্তন্ত ইত্যর্থঃ—শঙ্কর।

আবার ব্রহ্মস্থরূপ বলিতেছেন:---

সুপ্ত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ ব্যাপারশূত্য হয়, তখন ষিনি ইচ্চামত কাম্যবস্তু নির্মাণ করতঃ জাগ্রত থাকেন তিনি আত্মা, তিনি শুল্র, তিনি ব্রহ্ম, তিন্দি অমৃত। সকল-লোক তাঁহাতে আঞ্রিত। কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

্রই মন্ত্রের ভিত্তিতে বেদাস্থস্ত্র ৩।২।২।—"নির্মাতারং চৈকে প্রাদয়শ্চ।" এটি পূর্ব্বপক্ষ স্ত্র। পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন—ইাল্রিয়ণ স্থপ্ত হইলে যে পুরুষ কাম্যবস্তু সকল সৃষ্টি করিয়া জাগ্রত থাকেন—তিনি জীব-পুরাদিরপ কাম্য বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা। উত্তর দিতেছেন পরবর্ত্তী সূত্রে—"মায়ামাত্রং তু কাং স্থ্যেন নামাভিব্যক্তন্ত্ররপরাং" ৩।২।৩। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসকলের নির্মাণকর্ত্তা জীব নহে, পরমাত্ম। পরমেশ্বরই। কারণ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসকল আশ্চর্যাজনেক। এগুলি সম্পূর্ণ সত্যও নয় মিথ্যাও নয়, স্কৃতরাং মায়ামাত্র। এই নায়া সৃষ্টি, জীবের হইতে পারে না। জীবের সমগ্র শক্তি বন্ধাবস্থায় মভিব্যক্ত হয় না। সত্যসঙ্কল্লাদি শক্তি জীবেরও আছে। কিন্তুবন্ধাবস্থায় জীবের কর্ম্মানুরপ এ শক্তি পরমাত্মার সংকল্প দারা ভিরোহিত হয়।

এইজন্ম শ্রুতি বলিয়াছেন-

সংসারবন্ধ-স্থিতি-মোক্ষতেতঃ ২০১৮

যেমন একই অগ্নি জগতের সকল দ্রব্যে প্রবিষ্ট থাকেন কিন্তু নিজ রূপ প্রকাশ না করিয়া দহামান কাষ্ঠাদির ভাবামুযায়ী প্রকাশিত হন সেইরূপ এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মা প্রতিটি জীবের অন্তরে থাকিয়া জীবের মতই প্রকাশিত হন। কাষ্ঠাবস্থায় যেমন তন্মধ্যস্থ অগ্নির আলোকধর্ম প্রকাশিত হয় না সেইরূপ জীবাবস্থায় জীবের মধ্যস্থিত পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞহাদি ধর্ম প্রকাশিত হয় ন!, তথাপি কিন্তু কাষ্ঠের ধর্ম অগ্নিকে স্পর্শ করে না। বায়্ যেমন পৃথিবীর সকল বস্তুতে আছে তবু কোথাও পবন কোথাও প্রাণ কোথাও অপান প্রভৃতি নানারূপে প্রকাশিত। সেইরূপ সর্ব্বভূতান্ত-রাত্মা পশু-পক্ষ্যাদি নানারূপে প্রকাশ পান। তথাপি আত্মা বায়ুতত্ত্বের অতীত।

পূর্য্য যেমন সমস্ত জীবের চক্ষুর অধিপতি হইয়াও চক্ষের কোন ব্যাধি বা অপবিত্রতা দ্বারা লিপ্ত হন না সেইরূপ এক সর্ব্বভূতান্তরাল্বা হৃদয়ে থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালনা করিলেও জাগতিক স্থগছুঃখে অভিভূত হন না।

সর্বভূতের অন্তরাত্মা একই। তিনিই সকলের নিয়ন্তা; তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেহভেদে নিজের সন্তাকেই বহুজীবাত্মরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। যিনি সাধক তিনি নিজ হৃদ্গুহায় পরমাত্মার দর্শন করেন এবং তাঁহার আনন্দ স্থায়ী হয় (তেষাং স্থুখং শাশ্বতং)। পরমাত্মদর্শী বিনা আর কাহারা আনন্দ চিরস্থায়ী হয় না। সকল আনন্দবস্তুর মধ্যে তিনি নিত্য, সকল চেতন পদার্থের তিনিই চৈত্যে। বহু জীবের বহুপ্রকার কামনার বস্তু তিনিই ব্যবস্থা করেন। যে ধীর ব্যক্তি আত্মস্থ পরমাত্মার দর্শন করেন সাধন বলে, তাঁহারই চিরশান্তি। আত্মদর্শী ভিন্ন শাশ্বতী শান্তি আর কাহারও ভাগো হয় না।

খেতাখতর শ্রুতিতেও এই মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রের প্রথম

তৃইপাদ খেতা. ৬।১০ মস্ত্রের প্রথম তৃইপাদ। এই মস্ত্রের শেষের তৃই পাদ। খেতাখতরে নিত্যো। নিত্যানাম্পাঠ। কঠে নিত্যোঃ শিত্যানাম্পাঠ দৃষ্ট হয়।

আখারভূতি পরম স্থুখ্য। তাহা সাধারণ মানুষের কাছে অনির্দেশ্য। কিন্তু জ্ঞানীর কাছে প্রত্যক্ষের মত "তদেতং"। আমি সেই জ্ঞানীর মত এই সুথকে কিন্তাবে জ্ঞানিতে পারি ? অহং-প্রতীতির বিষয়রূপে তাহা প্রকাশিত হয়, কি হয় না ? উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—

আত্মা স্বপ্রকাশ। তাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্র তারকা বিস্ত্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না। অগ্নি আর কি করিবে—সমস্ত জ্যোতির্শ্বয় বস্তু তাঁহারই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। জগৎ তাঁহার দীপ্তিতেই দীপ্তিমান্।

এই মন্ত্র ও শ্বেভাশ্বতর শ্রুতির ৬।১৪ মন্ত্র হুবছ একই।
কঠশ্রুতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের
দ্বিতীয়া বল্লীর
উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

### निस-देक

### দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয়া বল্লী

উপনিষদ-ভাবনা

সংসার একটি বৃক্ষ। অশ্বথবৃক্ষ। আগামী দিনে থাকিবে কিনা বলা যায় না। তবে পরিণামী হিসাবে নিত্য সনাতন। ইহার মূল উধ্বে, পরব্রক্ষো অধোদিকে থাকে বিশ্বের যত কিছু স্পৃষ্ট বস্তা। সমস্ত লোকই ভাহাতে আঞ্রিত। কেইই পারে না ভাহাকে অভিক্রম করিতে।

যাহা কিছু জাগতিক বস্তু, সকলেই উদ্ভূত হইয়াছে প্রাণব্রন্ধ হইতে। মহাপ্রাণ-শক্তি ভয়ঙ্কব। উপ্ভূত বজের মত ভীষণ। যাহারা মানিয়া চলে তাহারা অমৃত হইয়া যায়। তাঁর ভয়ে মগ্লি তাপ দেয়, সূর্য্য আলো দেয়। তাঁর ভয়ে ইন্দ্র বায়ু এমন কি মৃত্যু পর্যান্ত ছুটাছুটি করিয়া যার যার নিজ কার্য্য করিতেছে। দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্যান্ত যদি কেহ সেই ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে সে নানাপ্রকার ভোগলোকে শরীর ধারণ করে।

দর্পণে যেমন মুখ দেখা যায়, সেইরূপ নিজ শুদ্ধবৃদ্ধির দর্পণে আত্মদর্শন হয়। অপ্নে যেরূপ দর্শন হয়, যাহারা পিতৃলোকবাসী তাহারা সেইরূপ আত্মদর্শন করে। জলে যেরূপ প্রতিবিম্ব দর্শন হয়, গন্ধর্বলোকবাসিগণ সেইরূপ আত্মদর্শন করে। ঠিক ঠিক আত্মদর্শন হয় ব্রহ্মলোকে। আলো আর অন্ধকার যেমন পৃথক্ — আত্মা ও অনাত্মা সেইরপ পৃথক্। ব্রহ্মলোকে সেই দর্শন পরিষার হয়। অস্পষ্টতা থাকে না।

ইন্দ্রিয়গণ আত্মা হইতে পৃথক্। আত্মার উদয়াস্ত নাই।
ইন্দ্রিয়গণের আছে। তাহারা জাগ্রংকালে উদিত। স্বপ্ন
সুষ্প্তিতে অস্তমিত। ইন্দ্রিয়গুলি আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে
পৃথক্ পৃথক্ উৎপন্ন। আত্মা উৎপন্ন বস্তু নয়। আত্মা ও
ইন্দ্রিয়গণের এই পার্থকা যিনি জানেন তিনি আর ছঃখ ভোগ
করেন না।

ইন্দ্রিরাণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বৃদ্ধি হইতে মহত্তব শ্রেষ্ঠ। মহত্তব হইতে প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ সকল প্রকার চিহ্নবর্জিত। পুরুষ সর্বব্যাপী প্রমাত্মা। ভাঁহাকে জানিলে সংসার বন্ধন থাকে না। অমূত্র লাভ হয়।

পরমাত্মার রূপ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয় দারা তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। স্থদয় দারা মননে ধ্যানে সেই পুরুষ অভিব্যক্ত হন। তাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়।

যথন পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থিত থাকে—বহিবিষয় গ্রহণ করে না (সংকল্লাদি-ব্যাবৃত্তেন অন্তঃকরণেন); বুদ্ধিও চেষ্টা করে না, নিজ্ঞিয় হইয়া যায় তথন সেই অবস্থাকে পরমা গতি বলে। তাঁহাকে বাক্যদারা মনদারা চক্ষুদারা কোন উপায়েই জানা যায় না! পরমাত্মা আছেন এই অন্তভূতি যাঁহার আছে তিনি ভিন্ন আর কাহারো কাছে তাঁহার খবর পাইবে না। সদ্পক্ষর কাছেই শিষ্য জানিবে।

এই গুরু শিশু তুইজনেরই—ব্রহ্মবস্তু আছেন, তিনি অপরিণামী সত্য—ইহা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন। তিনি আছেন এই উপলব্ধি যাহার দৃঢ় হইয়াছে তাহার কাছে সকল তত্ত্ব ও ভাব নিঃসংশয় ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শঙ্কর বলেন নিরুপাধি ও সোপাধি এই ত্রের মধ্যে নিরুপাধি আত্মাকেই তত্ত্তাবে "অস্তি" বলিয়া বুঝিতে হইবে। এখানে নিকুপাধি বা সোপাধি আত্মার কোন প্রসঙ্গ নাই। পূর্বে মন্ত্রের অস্তিত্বাদী গুরু ও অস্তেবাদীর প্রসঙ্গ।

যথন মুমুক্ষু অন্তরের সমস্ত কামনা-মুক্ত হয় তথন মরণশীল মানুষ অমৃত হইয়া যায়। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।

যথন হৃদয়ের সকল গ্রন্থি সমূলে দূর হইয়া যায় তথন সমস্ত কামনা বাসনার উচ্ছেদ হইয়া যায়। তথন মর্ক্তের মানুষ অমৃত্ত্ব লাভ করে। বেদান্ত-শাস্ত্রে ইহাপেক্ষা অধিক উপদেশ আর কিছু নাই।

হৃদয় মধ্যে একশত এক নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটি নাড়ী সুষ্মা নামা, সে ব্রহ্মরন্ধ্র অভিমুখে চলিয়ছে। মানুষ এই নাড়ী ছারা উপর্বগমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। অন্থ নাড়ী অন্থ লোকে যাইবার কারণ স্বরূপ হয়।

উপনিষদের কথা বলা হইল—এখন উপসংহার করিতেছেন। অঙ্গুঠমাত্র পুরুষ অন্তর্য্যামী। সকলের হৃদয়ে তিনি প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে শরীর হইতে পৃথক্ করিতে হইবে। তৃণ হইতে যেমন ডগাটি বাহির করা হয় ও পৃথক্ করা হয় সেইরপ। সেই বস্তুই জানিতে হইবে। জানিলেই অমৃতহ লাভ। শুদ্ধ অমৃতময় হইয়া যাওয়া যায়। উপনিষদ্ সমাপ্ত হইল। ফলশ্রুতি বলিতেছেন—মৃত্যু-দেবতা নচিকেতাকে এই উপদেশ দিলে তিনি এইজ্ঞান লাভ করিয়া রজঃশৃত্য হইয়া মৃত্যুর কারণস্বরূপ অবিভাশৃত্য সন্তায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্ত কেহও এইভাবে আত্মাকে জানিলে তাহারও নচিকেতার মতো ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবে।

### অথৰ্ক-বেদীয়

# सुष्ठक-स्रु ि

মুণ্ডক অর্থ ক্ষোরকার। যে মানুষের মস্তক মুণ্ডন করে।

মস্তকের আবরণ কেশ: যে মস্তকের আবরণ মুক্ত করে সে মুণ্ডক।

মস্তকের ঠিক আকৃতি কেশে ঢাকা থাকে। মুণ্ডিত হইলে প্রকৃত
আকৃতি প্রকাশমান হয়:

অজ্ঞানতা দারা সত্য আবৃত থাকে। পাপ দারা সত্য আবৃত থাকে। কুসংস্কার দারা সত্য আবৃত থাকে। যে শ্রুতির বাণী শ্রুবণে সকল আবরণ খসিয়া পড়ে, নুণ্ডিত মন্তকের মত সত্যের অনাবৃত স্বরূপ পরিব্যক্ত হয়—সেই শ্রুতির নাম মুণ্ডক-শ্রুতি: কয়েকটি গভা মন্ত্র। অধিকাংশই সরল ভাষায় সরল কবিতা-ছন্দে আয়াত। কণ্ঠস্থ করিবার জন্যই গ্রুথিত। সার সত্যগুলি যুক্তি তর্কের উর্দ্বে বিরাজিত। অথর্কবেদের শ্রেষ্ঠ উপনিষদ্ বলিয়া বেদান্ত-সাহিত্যে অনেক স্থলে মুণ্ডক না বলিয়া "আথ্বর্কিণিকৈরুদান্ততা" এই ভাষায় ক্থিত আছে।

তিন ভাগ। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় মুগুক। প্রত্যেক ভাগে তৃই খণ্ড। প্রথম মুগুকে প্রথম খণ্ডে নয়টি মন্ত্র। দ্বিতীয় খণ্ডে তেরটি মন্ত্র। দ্বিতীয় মুগুকে প্রথম খণ্ডে দশটি মন্ত্র। দ্বিতীয় খণ্ডে এগারটি মন্ত্র। তৃতীয় মণ্ডকে প্রথম খণ্ডে দশটি মন্ত্র। দ্বিতীয় খণ্ডে এগারটি মন্ত্র। মোট ৬৪টি মন্ত্র। প্রথমে অথর্ববেদীয় শান্তি মন্ত্র।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যক্ষত্রাঃ।
স্থিরৈরক্ষৈস্তুত্বীংসস্তন্তি বঁশেম দেবহিতং যদায়ঃ।
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি ন স্তাক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতি দিধাতু॥
ওঁ শাক্ষিঃ শাক্ষিঃ শাক্ষিঃ

শাস্ত্রপাঠ প্রাক্কালে অথর্ববেদের ঋষি শিশুবর্গ সঙ্গে লইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—

"হে পূজ্য দেবগণ—আমরা যেন কর্ণে ভদ্রবাক্য শুনি। চক্ষে যেন ভদ্র দৃশ্য দেখি। স্থির, দৃঢ় অঙ্গ-প্রভাঙ্গযুক্ত হই। নীরোগ হই। আপনাদের স্থৃতি গাহিতে গাহিতে যেন—আপনাদের প্রীতিপ্রদ কর্ম করিবার মত পরমায়ু প্রাপ্ত হই। আমাদের ত্রিভাপ জালার শান্তি হউক।"

### উপনিষদ-ভাবনা

প্রথম তুই মন্ত্রে গুরুপরস্পরা কহিতেছেন।

ব্রহ্মা বিশ্বের কর্ত্তা, গোপ্তা, পালয়িতা। তিনি প্রথম জ্ঞাত। সকল দেবতার আগে তাঁর জন্ম। এই প্রথমত্ব কালগতও বটে, গুণগতও বটে।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অথব্বা। ব্রহ্মার পুত্র বা স্বষ্ট জীব সকলেই। তন্মধ্যে গুণে মহান্ বলিয়া অথব্বা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই জ্যেষ্ঠ। ব্রহ্মা তাঁহাকে সমস্ত বেদ ও ব্রহ্মবিতা বলিয়াছিলেন। পিতৃদত্ত বিত্যা সম্পদ্ অথব্বা, অঙ্গিরা ঋষিকে দিয়াছিলেন। অঙ্গিরা দিয়াছিলেন ভরন্বান্ধ গোত্রীয় সত্যবাহকে। তিনি দিলেন অঙ্গিরসকে:

গুরু মহর্ষি অঙ্গিরস। শিশু শৌনক। শৌনক শুনকের পুত্র। মহাগৃহস্থ। তিনি সমিৎপাণি হইয়া গুরুসন্নিধানে ধীর বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিলেন।

"কস্মিন্ন ভগবে বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"

কি বস্তু আছে যাহ। জানিলে সকলই জানা হয় ? ছান্দোগ্য শ্রুতির বস্তু প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডে পিতা ঋষি আরুণি—পুত্র শ্বেতকেতৃকে বলিতেত্নে "তুমি কি তোমার গুরুদেরের কাছে সেই শিক্ষা পাইয়াছে—যে শিক্ষায়, অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতম বিজ্ঞাতং" মুগুক শ্রুতির প্রথম প্রশ্ন ছান্দোগ্য শ্রুতির উক্ত প্রশ্ন একই কথা। বলিতে কি, নিখিল শ্রুতিরই এই এক লক্ষ্য: তাঁকে জানা। যাঁকে জানিলে সকল জানা হয়, যাঁকে পাইলে সকল পাওয়া হয়। অজানা, অপাওয়া থাকেনা। জ্ঞানের তৃপ্তি, কর্মচেষ্টার সিদ্ধি।

শিশ্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন মহর্ষি অঙ্গিরস। ছই প্রকার বিচ্ঠালাভ করিতে হইবে। পরা আর অপরা। তন্মধ্যে অপরা—চারিবেদ ও ষড়ঙ্গ—শিক্ষা, শিক্ষা=বর্ণ ও শব্দের উচ্চারণ কৌশল। কল্প=সাধন পদ্ধতি, ব্যাকরণ, নিরুক্ত=বেদের অভিধান, ছন্দঃ, জ্যোতিষ।

পরা বিছা—"যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। যে বিছা দারা অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায়। পরা বিছা বা ব্রহ্মবিছাই পরব্রহ্ম বস্তুটিকে জানাইবে। অস্থ কোন উপায় নাই। কারণ ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানেন্দ্ররে অগম্য। কর্শ্বেন্দ্রিরের অগ্রাহ্য—গ্রহণাভীত। অগোত্র, মূলহীন, তিনি সকলের কারণ, তাঁর কারণ নাই। তিনি অচক্ষু, অশ্রোত্র, অপাণিপাদ। এই বিশেষণগুলি অভাববাচী। সঙ্গে সঙ্গেই ভাববাচী বিশেষণ—তিনি নিত্য, বিভূ, সর্বেগত, স্বস্থা, অব্যয় ও ভূতযোনি।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে "ব্রহ্মণঃ অদৃশ্যন্ধাদিগুণ-নিরূপণাধিকরণ" নামে একটি অধিকরণ আছে। এই অধিকরণের ভিত্তি মুগুকের এই প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ মন্ত্র—

"যদদেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষু:-শ্রোক্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং স্কুস্ক্লং তদব্যয়ম্ তদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। ব্রহ্মসূত্র ১।২।২২ "অদৃশ্যহাদিগুণকো ধর্ম্মাক্রেঃ।"

মুণ্ডকোপনিষদে : ।৬ মস্ত্রে যিনি অদৃশ্য অগ্রাহ্য অবর্ণ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া আমাত হইয়াছেন তিনি পরব্রহ্ম।

ব্ৰহ্মসূত্ৰ ১৷২৷২৩ বিশেষণ, 'ভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেত্রৌ।'

উক্ত মন্ত্রে ভূতযোনি বিশেষণ থাকায় তিনি যে সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রধান বা জীব নহেন ইহা জানা গেল।

এই ভূতযোনি-বিশেষণ অবলম্বনে আর একটি ব্রহ্মসূত্র— যোনিশ্চাহ গীয়তে ১।৪।২৭ সূত্র

শ্রুতি ব্রহ্মকে জগতের যোনি, ভূতগণের যোনি, পঞ্চভূতের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে ব্রহ্মই যে বিশ্বের উপাদান কারণ তাহা জানা যায়। নিমিত্ত-কারণও ব্রহ্মই। মুণ্ডকে ৩।১।৩ মন্ত্রে আছে—কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্"। পরা বিদ্যা দ্বারা যে অক্ষর পুরুষকে জানিতে হইবে তাহার স্বরূপ বলিতেছেন। "অক্ষরাং সম্ভবতীহ বিশ্বম্"। এই বিশ্ব সংসার অক্ষর পুরুষ হইতেই উংপন্ন হইয়ছে। পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা—সমজাতীয় কাবণ হইতে সমজাতীয় কার্যোংপত্তি সম্ভব। জড় মৃত্তিকা হইতে জড় ঘট। কিন্তু ব্রহ্ম চৈতক্তময়। জগং জড়। চেতন হইতে জড় কি করিয়া হইল ? উত্তর দিতেছেন মুগুক ক্ষতি—"যথা সতঃ পুরুষাং কেশ লোমানি" যেমন মানুষেব দেহে কেশ লোমাদি হয়। চেতন হইতে অচেতনের উংপত্তির দৃষ্ঠান্ত দিলেন।

আরও একটি পূর্ব্বপক্ষ—উপাদান কারণ ছাড়া ব্রহ্ম কিভাবে সৃষ্টি করিলেন ? মুগুক শ্রুতি—উত্তর দিতেছেন

যথোর্ণনাভিঃ স্থঙ্গতে গৃহুতে চ

মাকড়সা যেমন জাল তৈয়ারী করে নিজদেহ হইতে। উপাদান লাগে না। আবার ঐ সূত্র মাকড়সা নিজদেহে বিলীন করে, গৃহুতে চ।

স্থায়শাস্ত্র বলেন, একই বস্তু উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ হইতে পারে না। ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্ত কারণ কুস্তুকার। ব্রহ্ম একা কিরূপে স্বৃষ্টি করিলেন । মুগুক শ্রুতি দৃষ্টাস্ত দ্বারা উত্তর দিতেছেন, "যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সন্তবস্তি"—যেমন একমাত্র পৃথিবী ওষধিগণের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ—ব্রহ্ম ও সেই প্রকার।

উর্ণনাভের দৃষ্টান্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিও দিয়াছেন। (২।১।২০) ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রে (১।১।৮) মুগুক শ্রুতি স্বৃষ্টির ক্রমবিকাশ বলিতেছেন। পূর্বে পক্ষের প্রশ্ন এই যে ব্রহ্ম হইতে সকল পদার্থি কি যুগপৎ হইয়াছে, কিংবা ক্রমে ক্রমে হইয়াছে ? উত্তর, ক্রমে ক্রমেই হইয়াছে। "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম"

ব্রহ্ম তপস্থাদার। উপ চিত হন। সৃষ্টি বিষয়ে উন্মুখ হন।
তাহা হইতে অন্ন হইল। অন্ন বলিতে এখানে "অব্যক্ত", নামরূপে অনভিব্যক্ত প্রকৃতি। প্রকৃতি ভোগ্য বলিয়া অন্ন শব্দ দারা
প্রকাশ করিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি পুরুষ-প্রকৃতিকে "অন্নাদ"
ও অন্ন বলিয়াছেন। অব্যাকৃত প্রকৃতি হইতে প্রাণ মন আকাশাদি
পঞ্চত্ত ও ভ্রাদি সপ্তলোক ও লোক হইতে কর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে
ফল উৎপন্ন হইয়াছে। এ স্থলে অমৃত অর্থে কর্ম্মফল। ব্রহ্ম যে
সৃষ্টির জন্ম তপস্থা করিয়াছিলেন, একথা তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও
বলিয়াছেন।

"স তপস্তপ্তা ইদং সর্ব্ব মন্ত্রজন্ত যদিদং কিঞ্চ। ২।৬ ব্রুক্ষের তপস্থা কি ? পরবর্ত্তী মন্ত্র (মুং ১।১।৯) জানাইতেছেন, "যং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ।" সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ ব্রক্ষের জ্ঞানই তপস্থা। জ্ঞানময়ং তপঃ। অক্ষর স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা (হিরণাগর্ভ এবং নাম রূপ ও অরু) উৎপন্ন হইল। নাম—দেবদক্ত: যজ্ঞদক্তাদি, রূপ বলিতে শুক্ল-পীতাদি, অরু বলিতে ধান্তযবাদি বুঝাইবে।

ইতি প্রথম মুগুকে প্রথমথণ্ডের উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

## अथम सुष्ठक

### দিতীয় খণ্ড

শ্রুতি প্রধানতঃ জ্ঞানকাণ্ডীয় তত্ত্ব কথায় ভরা। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমে পাঁচ ছয়টী মন্ত্রে মুগুকশ্রুতি কর্ম্মকাণ্ডের কথা বিশেষ ভাবে বলিতেছেন। উদ্দেশ্য-পবে কর্মফলের নশ্বর প্রদর্শন করিয়: জ্ঞানের দিকে টানিয়া লওয়া। কর্ম্ম করিয়া যদি ছাডিতেই হয় তবে করিবার প্রয়োজন কি গ প্রয়োজন আছে। কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না। অবিশুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানের ্বিকাশ হয় না। অতএব পরস্পরায় কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। :মস্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যাক্তপশুন ইত্যাদি—কবিগণ—মেধাবী অষিগণ যে সকল কর্ম্ম বেদাদির মন্তে দেখিয়াছেন তাহা এখানে নানাভাবে উক্ত আছে। তোমরা সেই সকল বেদ বিহিত কর্ম্ম নিয়ত কর। কর্ম্ম কর, সত্যকাম হও। বেদ বিহিত বর্ণাশ্রমোপযোগী কর্ম করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্র। পরবর্ত্তী মন্ত্র অগ্নিহোত্রের বিধান দিয়াছেন। অগ্নি প্রজ্জলিতই থাকিবে। জ্ঞানের শিখা কখনও নির্বাপিত না হয়। অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে যথন তাহার শিখা চঞ্চলভাব ধারণ করে তথন প্রাঙ্গকালে ও সায়ংকালে তুইটি আহুতি অর্পণ করিতে হইবে। তা ছাড়া প্রত্যেক অমাবস্থা ও পূর্ণিমার পরবর্ত্তী প্রতিপদে দর্শবাগ 🗷 পূর্ণমাসযাগ করণীয়।

যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রহীন, দর্শ-পূর্ণমাসহীন ( অদর্শং অপৌর্ণমাসং), যাহার গৃহে চাতৃর্মাস্থা নাই ( অচাতুর্মাস্থাং ), যে গৃহে আগ্রয়ণ ইষ্টি অনুষ্ঠিত হয় না ( অনাগ্রয়ণং ), যে গৃহ অতিথি-সেবাহীন, যথাকালে হোম হয় না সেই ব্যক্তির ভূর্ভুবং স্বং প্রভৃতি সপ্তলোক বিনষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা গেল গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য সর্ব্যপ্রকার শাস্ত্র-বিহিত কর্মাচরণ। অগ্নির চঞ্চল শিখায় আহুতি দিতে হইবে। শিখাগুলির নাম—কালী, করালী, মনোজবা, স্থলোহিতা, স্থধূর্যুবর্ণা, ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী, এই সকল অগ্নিশিখায় আহুতি দিতে হইবে। এই সপ্ত জিহ্বা দারা অগ্নিদেব আহুতি গ্রহণ করেন। অগ্নিহোত্রী প্রদত্ত আহুতি স্থ্যুরশ্মিরূপে পরিণত হয়। তাহা যজমানকে স্বর্গে লইয়া যায়। সেখানে ইল্রের বাসস্থান (দেবানাম্ পতিরেকঃ অধিবাসঃ)। স্বর্গে যায় কিরূপে তাহা পরবর্ত্তী ( ষষ্ঠ মস্ত্রে) বলিতেছেন।

দীপ্তিযুক্তা আছতি-সকল এস, এস বলিয়া পূজা করতঃ (অর্চরস্তাঃ) এই যে ব্রহ্মলোক, তোমাদের কর্মফল স্বরূপ ( এবং বং পুণাঃ স্থকৃতঃ), এই প্রকার প্রিয় বাক্য বলিতে বলিতে ( প্রিয়াম্বাচম্ অভিবদস্তাঃ ) যজ্ঞমানকে সূর্য্য রশ্মি দারা লইয়া যায়।

এই সকল কর্ম তত্ত্ত্ঞানপূর্বক করিতে হইবে। যারা এই কর্মগুলিকে মুক্তির উপায় মনে করে, তারা পুনঃ পুনঃ সংসার পথে যাতায়াত করে। যজ্ঞ করিতে বলিয়া শ্রুতি, যজ্ঞ যে মুক্তির কারণ নয় ইহাও বলিলেন—প্রবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা ১৷২৷৭

যজ্ঞ একটি ভবসাগর পার হইবার ভেলা। ভেলা বটে কিন্তু বড়ই অদৃঢ় ভেলা। যজে আঠারটি ব্যক্তি লাগে, পুরোহিত ১৬ জন, যজমান ও তৎপত্নী। এই আঠার জনই মরণশীল। ইহাদের সাধ্য যে কর্ম্ম তাহাও মরণশীল, সুতরাং যজ্ঞলব্ধ স্বর্গত বিনাশী।

অদ্রদর্শী পাণ্ডিত্যাভিমানী মূঢ় ব্যক্তিরা কর্মকণগুরূপ অদৃঢ় ভেলাতে ছংখসাগর পার হইবার আশায় কর্মকণগুকে আদর করে। কিন্তু ফল পায় বিপরীত, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে ও জরামূত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করে।

বর্ত্তমান থাকে। যারা নিজেকে নিজে পণ্ডিত ও জিতেন্দ্রিয় মনে করে। যারা শাস্ত্র পড়িয়াও তত্তজানহীন, অবিভাবশতঃ তর্ককুশল। নিজেদের অল্পজ্ঞতা সম্বন্ধে যারা অচেতন বা অজ্ঞ এইরূপ মূঢ ব্যক্তিরা বারংবার তুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া অন্ধ-চালিত অন্ধের মত সংসার পথে ঘুরিতে থাকে। অবিছাগ্রস্ত বালকতুল্য অজ্ঞান ব্যক্তিরা লোকের কাছে নিজেদের ভাল ভাল কর্মের কথা প্রচার করিয়া বলে যে আমরা কৃতার্থ। মনেও সেইরপ ভাবে। ইহকাল পূজা-প্রতিষ্ঠা লাভের ফলে তাহাদের পুণ্য অনেকথানি মৃত্যুর পূর্বেই ক্ষয় হইয়া যায়। অল্পপুণ্য লইয়াই পরলোকে যায়। স্বুতরাং পুণ্য বেশী না থাকায় অল্পকাল পরেই স্বর্গচ্যুত হইয়া ছঃথে পতিত হয়। মৃঢ় ব্যক্তিরা ইপ্তাপূর্ত্ত কর্মকেই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম মনে করে। আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্বের কথা কিছুই ভাবে না। অথচ তাহাদের তর্ককুশল বুদ্ধি মনে করে তাহারা যাহা বুঝে ভাহাই ঠিক। যজ্ঞ, অতিথিসেবা, কৃপ-খনন, দেবমন্দির, হাসপাতাল,

অন্ধর্মত্র, জলসত্র, ধর্মশোলা-নির্মাণ এই সকলকে বলে ইপ্তাপৃর্দ্ধ কার্যা। এই কর্মগুলিতে কিছু পুণা হয়। এই জন্ম যে মান সম্মান পায় তাহাতে কিছু পুণাক্ষয় হয়। কিছু দিন স্বর্গবাসের পর সব পুণাই শেষ হয়। আবার মর্ত্তে জন্মে। জন্মিয়া মামুষও হইতে পারে। হীনতরও হইতে পারে (ইমং লোকং বা হীনতরং বিশন্তি)। মৃঢ় ব্যক্তিদিগের কথা বলিয়া (১০ম মন্ত্র পর্যান্ত) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের কথা বলিতেছেন পরবর্তী ১১শ মন্ত্রে।

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্তারণ্যে

শান্ত-স্বভাব-সম্পন্ন তিন প্রকার মানবের কথা বলিওছেন।
(১) ভোগলালসাত্যাগী জ্ঞানী (২) আশ্রমবিহিত উপাসনা অবলম্বন করিয়া যে বানপ্রস্থীরা নির্জ্জনে অরণ্যে বাস করেন (৩) প্রতিগ্রহ ত্যাগ পূর্বক যাঁহারা সন্ম্যাসী হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অবস্থান করেন—ইহারা সকলে "বিরজাঃ"। রজস্তমোগুণের অতীত হইয়া সূর্য্যমার্গে, উত্তরায়ণ পথে অব্যয়াত্মা অমৃত পুরুষের দিকে গমন করেন (যত্রামৃতঃ স পুরুষোগুব্যয়াত্মা)।

পরবর্ত্তী তুই মন্ত্রে (১২-১৩) উপসংহার করিতেছেন প্রথম খণ্ডের।

যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ তিনি বিচারদ্বারা বুঝিবেন যে অনিত্য কর্ম্ম দ্বারা অজ্জিত স্বর্গাদি লোক নিশ্চয়ই অনিত্য, তিনি জানিবেন যে—নাস্তাকৃতঃ কৃতেন—অকৃত যে মোক্ষ তাহা কৃতেন নাস্তি— কৃতকর্ম দ্বারা হয় না। নিত্যবস্তু যে মোক্ষ তাহা অনিত্য কর্মদ্বারা কিছুতেই প্রাপ্তব্য নহে। ইহা অনুভব করিয়া তিনি বৈরাগ্যবান্ হইবেন। অতঃপর সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্ম সমিদ্ হস্তে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট গমন করিবেন। ব্রহ্মবিদ্ গুরু, সমীপে উপসন্ধ প্রশাস্তচিত্ত সংযতেন্দ্রিয় শিশ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিবেন—যে বিদ্যাদ্বারা সত্য সত্যই সেই অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারা যাইবে। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্।

প্রথম মুগুকে দ্বিভীয় খণ্ডের উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

## ष्ट्रिणीय सुष्ठक

### প্রথম খণ্ড

### উপনিষদ্-ভাবনা

#### তদেতৎ সত্যম্।

—যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিক্ষুলিঙ্গাঃ ইত্যাদি। যাহা প্রমার্থের সত্য তত্ত্ব, যাহা ব্রহ্মবিজ্ঞার বিষয়, তাহা প্রথম মন্ত্রে বলিতেছেন।

সেই অক্ষর হইতে নানাবিধ জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে। কি প্রকারে ? যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র বিক্ষুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় সেই প্রকার। উৎপন্ন বস্তুসকল আবার তাহাতেই লীন হয়।

অক্ষরের কথা বলিয়া আবার একটি দিব্য পুরুষের কথা বলিতেছেন। সেই পুরুষ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" ঠিক গীতার "অক্ষরাৎ অপি চোত্তমঃ", পুরুষোত্তম অক্ষর। হুইতে উত্তম।

তিনি পরম শুদ্ধ, অপ্রাকৃত-মূর্ত্তি-বিশিষ্ট সবাহাখ্যস্তরঃ,—তাঁহার ভিতর বাহির একরপ। যেমন ক্ষীরের পুতৃল, অন্তর বাহির সবই ক্ষীর। তিনি অপ্রাণ, অমনাঃ, অজ। ইহাতে বুঝাইল পুরুষোত্তম জীববং দেহ-দেহী ভেদশৃন্তা, তাঁহার প্রাণ মন মূর্ত্তি জীবের মত নহে। তিনি অথশু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব জীবের জন্ম-মৃত্যুর মত নয়। গীত। যাঁহার কথা বলিয়াছেন "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্" এ ভাঁরই কথা।

তৃতীয় মন্ত্রে বলিভেছেন, এই পরম পুরুষ হইতে যাহা কিছু সব উৎপন্ন হইয়াছে। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ—সেই দিব্য পুরুষ হইতেই বিশ্বজ্ঞগতের যাবতীয় প্রাণবন্ত পদার্থের উৎপত্তি। আর মন ইন্দ্রিয় আকাশ বায়ু জ্যোতি জল ইত্যাদি, বিশ্বের ধারিণী আধারভূতা এই পৃথিবী, সেই পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

মুগুকের এই ২।১।৩ মন্ত্রের ভিত্তিতেই বেদান্ত-দর্শনের প্রাধিকরণে ৪টি ব্রহ্মসূত্র স্থাপিত।

১। তথা প্রাণাঃ—ব্রহ্মসূত্র ২।৪।১
আকাশাদি ভূতগণের মত ইন্দ্রিয়বর্গ ও প্রাণ ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট।
তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে মস্ত্র "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভুতঃ" সেই স্থলে
ইন্দ্রিয়গণের কথা উল্লেখ না থাকায় ব্রহ্ম হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি
গৌণার্থে গ্রহণ করা উচিত। এইরূপ পূর্ব্বে-পক্ষের উত্তর।

২। গৌণাসম্ভবাং। ২।৪:২ সূত্র গৌণার্থে প্রয়োগ অসম্ভব। কারণ শ্রুতি সকল বস্তুর উৎপত্তির কথা পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন। এক শ্রুতি অপর শ্রুতি দারা বাধা প্রাপ্ত হয় না। আরও একটি কারণ বলিতেছেন—

০। তৎপ্রাক্ শ্রুতেশ্চ ২।৪।৩
মূণ্ডক শ্রুতির ২:১।৩ মন্ত্রে প্রথমে আছে ক্রিয়াপদ "জায়তে" তার
পর প্রাণ মন ইন্দ্রিয়। তারপর আকাশ বায়ু জ্যোতি জ্বল
ইহাদের কথা। আকাশ বায়ুর উৎপত্তি মুখ্যার্থে গ্রহণ করিলে

পূর্ববর্ত্তী ইন্দ্রিয়াদির জন্ম মুখ্যার্থে না লইয়া গত্যস্তর নাই। প্রাণের উৎপত্তি মুখ্যার্থে কি গৌণার্থে এজন্ম আরও এক সূত্র—

৪। তৎপূর্বকত্বাদ্বাচঃ ২।৪৮৪ সূত্র ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে ষষ্ঠ প্রপাঠক পঞ্চম খণ্ডে "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রানঃ, তেজোময়ী বাক্"। প্রাণকে আপোময় বলা হইয়াছে। অপ্ এর উৎপত্তি মুখ্যার্থে গ্রহণ করিলে প্রাণের উৎপত্তিও মুখ্যার্থেই বলিতে হইবে। মুণ্ডকের এই মন্ত্রে ২।১।৩ স্পষ্টতরই বলা হইয়াছে "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" স্বতরাং ব্রহ্ম হইতেই মুখ্যভাবে প্রাণের উৎপত্তি।

সেই পরম পুরুষের রূপের বর্ণনা করিতেছেন—অগ্নি তাঁহার শির, চন্দ্র পূর্য তুই নয়ন, কর্ণদার দিক্-সমূহ, তাঁহার উচ্চারিত বাক্যই বেদ। তাঁহার প্রাণই বায়ু। স্থাদয় বিশ্বজ্ঞগৎ, চরণ পৃথিবী। এই বিরাট রূপ ধাঁহার, সর্বভূতের আত্মা যিনি, তিনি পরমাত্মা পরম পুক্ষ।

এইরূপ বর্ণনার ভিত্তিতে একটি ব্রহ্মসূত্র ১।২।২৪ "রূপোপস্থাসাচ্চ"।

অগ্নিমূর্দ্ধা ইত্যাদি মুগুকের ২।১।৪ মন্ত্রে পরব্রক্ষের কপের উপস্থাস বা উপস্থাপন করা হইয়াছে। এই রূপের পুরুষ পরমাত্মাই। জীব বা প্রকৃতি নহেন।

সেই পরমপুকষের মহিমা বর্ণনা চলিতেছে পরবর্ত্তী পঞ্চম মন্ত্রে—
"তস্মাদগ্রিঃ সমিধো যস্তা সূর্যঃ" ইত্যাদি। সেই পরম পুরুষ হইতে
অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে। অগ্নির সমিদ্ হইতেছে সূর্য। সূর্য

হইতে জাত চন্দ্র হইতে মেঘের উৎপত্তি হেতু মেঘ বর্ষণ করিলে যব গম তণ্ডলাদি খাছা উৎপন্ন হয়। তাঁহারই ইচ্ছায় পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃ সিঞ্চন করে। এই প্রকারে ক্রমান্থ্যায়ী পঞ্চাগ্নিক্রমে জীব জাত হয়।

ছান্দোগ্য ৫।৪—মগ্নি ( ত্যালোক ) মেঘ, পৃথিবী, পুকৰ, স্থা এই পঞ্চাগ্নি। পরম পুরুষ হইতে নিখিল বিশ্বেব স্থাবর জঙ্গম জীবগণ যাহা কিছু সবই সৃষ্ট হইয়াছে। যাহারা পঞ্চাগ্নিক্রমে জাত তাহারাও পরম পুরুষ হইতে জাত।

তস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি দীক্ষা ইত্যাদি

ষষ্ঠ মন্ত্রেও ঐ পুকষ হইতে সৃষ্টির প্রানন্ধই কহিতেছেন—তাহা হইতে ঋক্, সাম ও যজুর্বেবদের মন্ত্র সকল প্রকাশিত হইরাছে। তাহা হইতেই দীক্ষা, যজ্ঞ সকল, ক্রতু, কর্ত্তব্য কর্ম সকল, যজমান সংবংসর, দক্ষিণা, যজ্ঞের যাবতীয় বিধি, কর্মফলে যজমান যে যে লোকে যাইবে তাহা, সেই সব লোকে চল্দ্র স্লিগ্ধ কিরণ দিবে, সূর্য্য পবিত্র আলোক ও তাপ দিবে। ইহাও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই মন্ত্রে বলা হইল ঋথেদাদি সকল শাস্ত্র ব্রহ্ম হইতেই উদ্ধৃত। এই কথা আরও স্পষ্টতর ভাবে বলিয়াছেন বৃহদারণ্যক-শ্রুতি "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋথেদো যজুর্কেদঃ সামবেদোহথর্কাদিশ্চ" ২।৪।১০ বেদাদি শাস্ত্র পরমাত্মার নিঃশ্বাস্ক সদৃশ।

এই শ্রুতি-মন্ত্রের ভিত্তিতেই বেদাস্থ-সূত্র ১৷১ ৪ "শাস্ত্রযোনিদ্বাৎ শাস্ত্রস্থ যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। মহান্ সর্ববজ্ঞতুল্য বেদাদি শাস্ত্রের উৎপত্তি স্থান ব্রহ্ম।

শাস্ত্রবোনিষাৎ সূত্রের আরও একটি অর্থ হয়। শাস্ত্র হইতেছে কারণ বা প্রমাণ যাহার স্বরূপাধিগমে—শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদি কারণং ব্রহ্মেতি গমাতে। তিনি কেবল শাস্ত্র প্রমাণেরই গম্য। শাস্ত্রমেব যোনিস্তজ্ জ্ঞপ্তি-কারণম্। ব্রন্মা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। স্কৃতরাং প্রত্যক্ষান্তুমান প্রমাণগম্য নহেন (অনুমানও প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত)। কেবল শাস্ত্রই তাঁহার বিষয়ে প্রমাণ। শাস্ত্রকে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্রই তাঁহাকে প্রমাণ করে।

পরবর্ত্তী, তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রস্তাঃ (৭ম) ও সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ (৮ম) মন্ত্রে পরমপুরুষ হইতে সৃষ্টির সংবাদ আরও দিতেছেন। তাহা হইতে নানা দেবতা, সাধ্যসমূহ, দেবগণ, মন্ত্রয়গণ, পশুপক্ষি-সমূহ, প্রাণাপান, যজ্ঞের সাধন ব্রীহি-যবাদি, তপদ্যা শ্রদ্ধা সত্য ব্রহ্মচর্য্য, অন্যান্য বিধিনিষেধ সকল তাহা হইতেই সমূৎপন্ন।

মস্তকস্থ সাতটি ইন্দ্রিয়ে প্রাণ-শক্তির বিকাশ অধিক বলিয়া তাহাদিগকেও প্রাণ বলা হইয়াছে। ছই চক্ষু, ছই কর্ণ, ছই নাসারক্ত্র ও এক জিহ্বা এই সপ্তপ্রাণ তাহাদের সাতটি দীপ্তিযোগ্যতা। সাতটি সমিং উহাদের বিষয় অর্থাৎ চোখের রূপ কাণের শব্দ, নাসিকার গন্ধ, জিহ্বার রস। ছই চক্ষু, ছই কর্ণ, ছই নাসারক্ত্র বলিয়া জিহ্বার সহিত সাত সংখ্যা করা হইয়াছে।

সাতটি হোম বিষয়কে ইন্দ্রিয়ে সমর্পণ করা। যে সমর্পণের ফলে হইবে বিষয়জ্ঞান। প্রত্যেকটি প্রাণীর দেহে সাত সাতটি গুহাশয় স্থাপিত। এই সকলও ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

অতঃ সমুদ্রা গিরয়ণ্চ সর্বের, ইত্যা দি নবম মন্ত্রেও সমস্ত পর্বত সমৃদ্রও পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন এই কথা বলিতেছেন। সমস্ত নদ-নদী তাহা হইতেই প্রবাহিত, ধাস্ত-যবাদি-ওষধি, অমৃত-রস্ফুক্ত ফলাদি উৎপন্ন হইয়াছে। যাহার শক্তিতে পঞ্চূত মিলিত হইয়া মানবদেহ করিয়াছে। এ দেহ মধ্যে জীবাত্মা বাস করেন—এই সকল যাহা হইতে হইয়াছে তিনিই প্রমপুরুষ।

পুৰুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃত্য (১০ম মন্ত্র)

এই পুরুষই সমস্ত জগং। কর্মময় জগং জ্ঞানময় জগং. কর্ম তপদা। অমৃত এই সকল জীবের হাদয় গুহাতে অবস্থিত। ধিনি এই রহস্য জানেন—যে সৌম্য, তিনি এই দেহে থাকিয়া অবিছা।-গ্রন্থি ছিন্ন করেন।

ইতি—দ্বিতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ডের উপনিষদ-ভাবনা সমাপ্তা।

## দ্বিতীয় - মুন্তক

### দিতীয় অধাায়

#### উপনিষদ-ভাবন।

পরম বস্তু পরতত্ত্বকে জানিতে হইবে। তিনি কিরূপ, বলিতেছেন—

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম তিনি প্রথম মন্ত্রে। তিনি আবিঃ সর্বদা প্রকাশিত, সকলের হাদয়ে অবস্থিত, সকলের বৃদ্ধি-গুহায় বিরাজিত, সর্বাপেক্ষা মহৎ তিনি সকলের আশ্রয়। পরবর্ত্তী যদর্চিমৎ মন্ত্রে ঐ পরম বস্তুর মহিমা বলিয়া চলিয়াছেন— যিনি দীপ্রিশালী, অণু হইতেও অণু, স্থূল হইতেও স্থূল, যাহাতে ভূভূ বঃমঃ প্রভৃতি লোকগণ—লোকবাসী সকলে স্থিত আছেন। যিনি বিশ্বের সকলের আশ্রয়ভূত অক্ষর ব্রহ্ম। তিনি প্রাণ তিনি বাক্য তিনি মন তিনিই সত্য, তিনিই অমৃত। তাঁহাতেই মনের সমাধান করা কর্ত্তব্য (বেদ্ধব্যং)। হে সোম্য, তুমি সেই অক্ষর পুরুষে মন সমাধান কর (বিদ্ধি)।

কেমন করিয়া কি উপায়ে অক্ষর ব্রহ্মকে জানিতে হইবে পরবর্ত্তী চারিটি মস্ত্রে তাহা বলিতেছেন—

উপনিষদে যে মহাসত্যের সন্ধান আছে তাহাকে কর ধনু। আর নিত্য উপাসনাকে কর বাণ। শর সন্ধান করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে ও অন্তঃকরণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে ফিরাইয়া আন। আনিয়া (আয়ম্য) একাগ্রতাযুক্ত চিত্ত দ্বারা (ভদ্তাগবতেন চেতসা) সেই অক্ষর পুরুষকে লক্ষ্য কর। এইভাবে ব্রহ্মকে জান।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত আর একভাবে সমাধান করিতেছেন চতুর্থ মন্ত্রে—প্রণব ধন্ক । আত্মা বাণ। লক্ষ্য বস্তু ব্রহ্ম। অপ্রমত্তচিত্তে লক্ষ্য বেধ করিবে। বাণের মত লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইবে। অপ্রমত্তচিত্ত অর্থ ভ্রম-প্রমাদশৃষ্ম একমুখী বৃত্তিযুক্ত চিত্ত। সাধক এইভাবে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া তন্ময়তাপ্রাপ্ত হইবে।

একমাত্র আত্মাকেই জান। আত্মার কথা ভিন্ন অনাত্মার কথা তাগ কর। আত্মা অমৃতলাভের সেতু বিশ্বাস কর। সেই প্রমাত্মাতে ত্যুলোক ভূলোক অন্তরিক্ষ, মন প্রাণ সকলই ওতপ্রোতভাবে সম্পিত।

দ্যৌ আর পৃথিবী আদি অন্তরিক্ষ সকল তাঁহার আয়তন— এই মস্ত্রের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১-৭টি সূত্র স্থাপিত। অধিকরণের নাম ত্যুভাগ্যায়তনত্ব নিরূপণাধি করণ।

- ১। ছ্যাভাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ১।৩১১ সূত্র (ছ্য—ভূ+আদি আয়তনং)। স্বর্গ পৃথিবী আদি আয়তন বিশিষ্ট বলিয়া যিনি শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছেন তিনি পরব্রহ্ম। কারণ, স্বশব্দাৎ ব্রহ্মবাচক আত্মা শব্দ মন্ত্রের মধ্যে বিভ্যমান থাকায়। আত্মা শব্দ আছে বলিয়া।
- ২। মুক্তোপস্পাব্যপদেশাং—মুক্তজীবগণ কর্তৃক উপস্পা প্রাপা মে বন্ধ তাহার কথা থাকায় ছাভাছায়নং যে বন্ধ তাহা

স্থির হইল! ইহার পর ৩।২।৮ মুগুকমন্ত্রে আছে, এই পুরুষকে জানিলে "পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্"—মুক্ত পুরুষেরা ইহাকে প্রাপ্ত হন। এই বাক্যে বুঝা গেল যে ছ্যালোক-ভূলোক যাহাতে ওতপ্রোত আছে তিনি ব্রহ্মবস্তু।

৩। নানুমানমভচ্ছকাৎ ১৩। —জীব ঐ উপরোক্ত স্বর্গ পৃথিবীব্যাপী আয়তনবিশিষ্ট নহে। কারণ ভদ্বোধক কোন শব্দ নাই।

৪। প্রাণভূচ্চ ১।৩।৪—প্রাণধারী জীবও নয়। কারণ জীব-বাচক কোন শব্দ নাই।

#### ৫। ভেদব্যপদেশীচ্চ

এই ব্যক্তি জীব নহে। কারণ ভেদের উল্লেখ আছে। কি ভেদ বলা যাইভেছে। এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে স্বর্গ পৃথিবী যাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহাকে জানিতে বলা হইয়াছে জীবকে। স্থতরাং এ বস্তু জ্ঞেয় ও জীব জ্ঞাতা। এই জ্ঞাতা-জ্ঞের ভেদ স্পষ্ট।

#### ৬। প্রকরণাৎ

মূণ্ডক-শ্রুতির এই প্রকরণ পরমাত্মা বিষয়ক। স্থুতরাং মন্ত্রের লক্ষ্য জীবাত্মা হইডে পারে না।

#### ৬। স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ

স্থিতি + অদনাত্যাঞ্চ। অদন অর্থ ভক্ষণ, ফলভোগ। এই ক্রাতির ৩।১।১ "দ্বাস্থপর্ণা" মন্ত্রে জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদ স্থাস্পান্ত। পরমাত্মা ভোগ না করিয়া কেবল স্থিত আছেন। জীবাত্মা অদন

করিতেছে। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ সুস্পষ্ট হইয়াছে।

সুতরাং—ছ্যলোক ভূলোকবাপী আয়তনবিশিষ্ট আত্ম। প্রমাত্মাই। তদ্ভিন্ন আরু কেহ নহেন।

চিত্তের বহুমুখীভাব কি প্রকারে এক আত্মার সঙ্গে যুক্ত ইহা জানাইতেছেন এবং কি ভাবে আত্মাকে ধ্যান করিতে হইবে ভাহা বলিভেছেন ৬ষ্ঠ মন্ত্রে—

অরা ইব রথনাভো সংহতা যত্র নাড্যঃ

রথচক্রের শলাকাসমূহ যেরূপ চক্রের মধ্যস্থলে নাভিতে সন্নিবিষ্ট থাকে সেইরূপ চিত্তের বহু ভাবের সঙ্গে যুক্ত দেহের বহু নাড়ী যেথানে সংহত হইয়া আছে—সেই অন্তর্ফ্ত দয়ে থাকিয়া আত্মা বহুভাবে প্রকাশিত হয়।

আত্মাকে ধ্যান করিতে অবলম্বন করিতে হইবে ওঁকারকে। তোমরা সেই পথে চল। অন্ধকারের পরপারে যাও। তোমাদের কল্যাণ হউক।

পরবর্তী সপ্তমমন্ত্রে আত্মার জ্ঞান যে হৃদাকাশে তাহা স্পষ্টতর করিতেছেন—

যঃ সর্বজ্ঞঃসর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভূবি

যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ববিদ্, যাহার মহিমা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সেই আত্মা কোথায় থাকেন? তিনি থাকেন দিব্য ব্রহ্মপুরে। দীপ্তিমান্ যে ব্রক্ষের স্থান সেই ব্যোমি—ফদয়াকাশে আত্মা প্রতিষ্ঠিত। আত্মা মনোময়। আত্মা প্রাণ ও স্ক্ষ্মদেহের নেতা ও পরিচালক। অরপৃষ্ট শরীরে আত্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন হাদয়-পদ্মাকাশে। বিবেকী জ্ঞানিগণ তাঁশ্লকে দর্শন করেন—বিজ্ঞানেন, বিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা, শাস্ত্রচক্ষ্ম্বারা, অপবোক্ষ অর্ভূতি দ্বারা। তাঁহারা দেখেন—আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ আত্মা সর্ববিদাই প্রকাশিত আছেন। অষ্টম মন্ত্রে একই সংবাদ ভাষান্তরে দিলেন।

এই পরমবস্তার দর্শন পাইলে তাহার ফল জীবনে কি হয় নবম নাম তাহা জানাইতেছেন—

ভিততে হাদয়গ্রন্থিশ্ছিতান্তে সর্ববদংশয়াঃ

ব্রদাদর্শন যাঁহার হয় তাঁহার কামনাবাসনারপ হৃদয়গ্রন্থি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সকলপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। যাবতীয় কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলে তত্ত্ত্তানের উদয় হয়, পর ও অবররূপে, তাঁহাকে দেখিলে।

পর ও অবর অর্থ কেহ বলেন কারণ ও কার্যারূপে, কেহ বলেন চিং ও জড়রূপে। কেহ বলেন উত্তম অধ্মরূপে। যে অর্থেই গ্রহণ করি তাৎপর্য্য এই যে সকল বস্তুতেই তাঁহাকে দর্শন করিছে, হইবে। কঠ-শ্রুতি বলিয়াছেন—

> এষ দৰ্বেযু ভূতেষ গৃঢ়োত্মা ন প্ৰকাশতে। দৃগ্যতে ৰুগ্ৰায়া বুদ্ধা সুক্ষম সুক্ষদৰ্শিভি:॥ ১।এ১২

পরমাত্মা সর্বজ্ঞীবের হৃদয়েই গৃঢ়ভাবে বিরাজ্ঞিত। স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তির নিকট প্রকাশ পান না। স্থুল্ফদর্শিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হন।

প্রতি জীবহাদয়ে নিগুঢ় ভাবে কোথায় আছেন তাহা পরবর্তী নবম ময়ে বলিতেছেন— হিরপ্রয়ে পরে কোষে বিরক্ষং ব্রহ্ম নিম্কলম্—জীবদেহের অভ্যন্তরে স্বর্ণবর্ণ পদ্মকোষে বিরাজিত আছেন। তিনি দোষহীন কলাহীন, শুভ্রজ্যোতিঃস্বরূপ। সূর্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতির তিনি মূল উৎস। আত্মজ্বেরা ইহা ঠিকই জানেন।

সূর্য্যাদির প্রকাশ যে জাঁহা হইতে, ইহা কঠশ্রুতি স্থন্দরভাবে বলিয়াছেন।

যতশ্চোদেতি সূর্য্য: অস্তং যত্র চ গচ্ছতি ২।১।৯। যাহা হইতে সূর্য্য জন্মলাভ করিয়াছে আবার মহাপ্রলয়ে সূর্য্য যাহাতে লয়-প্রাপ্ত হইবে।

ইহার পরবর্তী মুগুক শ্রুতির ২।২।১০ মন্ত্র ও কঠশ্রুতির ২।২।১৫ মন্ত্র আশ্চর্য্যভাবে অবিকশ একই।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রভারকম্ ইত্যাদি। যেহেতু দেই পরমপুরুষের জ্যোতিতেই সূর্য্য চন্দ্র ভারকার জ্যোতি:, দেই জন্মই ছাঁহার নিকটে, ভাঁহার ধামে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্র ভারকারও প্রকাশ নাই, বিহ্যুতের ঝলক নাই। অগ্নি সেখানে কি করিবে! স্বয়ংপ্রকাশ পরমপুরুষের প্রকাশে জগতে সকল প্রকাশশীল বস্তুর প্রকাশ। ব্রহ্ম সূর্য্যালোকে প্রকাশ পান না। ব্রহ্মকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, ব্রহ্মের জ্যোভিতেই সূর্য্য প্রকাশত হর। এই অনস্ক বিশ্ব ব্রহ্মপুরুষ্যের প্রকাশেই প্রকাশমান আছে।

দ্বিতীয় মুগুকের দ্বিতীয় খণ্ডের উপসংহার করিতেছেন ১১শ মস্ত্রে—

ব্রক্রৈবেদমমূতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ইত্যাদি। অমৃত্তময় ব্রহ্ম

কোথায় আছেন বলিভেছেন—অগ্রে ব্রহ্ম, পশ্চাতে ব্রহ্ম, দক্ষিণে ব্রহ্ম, উত্তরে ব্রহ্ম, উধ্ব দিকে ব্রহ্ম, অধাদিকে ব্রহ্ম। সর্বদিকে ব্রহ্ম পরিব্যাপ্ত। এই বিশ্বসংসারটি <sup>ক</sup>বরিষ্ঠ—বড় সুন্দর। এই সুন্দর ভুবনখানি ব্রহ্মই (ব্রহ্মিবেদম্)।

বিশ্ব বরিষ্ঠ এই বাক্যে জগৎ যে সত্য ইহাই স্পষ্ট। তদ্বিপরীত কোন ভাবের আভাসও বুঝা যায় না।

দিতীয় মুপ্তকে দিতীয় খণ্ডের উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

# তৃতীয়–মুডক

#### প্রথম গ্রন্থ

# উপনিষদ-ভাবনা

এতক্ষণ প্রমাত্মার তত্ত্বই বিলয়াছেন। এখন জীবাত্মা প্র-মাত্মার সম্বন্ধের কথা কিছু বলিবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে— "দ্বা স্থপর্ণা স্যুজা স্থায়া" এবং "স্মানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্রঃ" ইত্যাদি—

জীবাত্ম। ও পরমাত্ম। যেন তুইটি পাখী। একই সংসার-বৃক্ষে জড়াইয়া আছেন। তুইটি পাখী অবস্থান করেন একতা। তুইজনের নামই আত্মা। তুই জনেরই পক্ষ স্থুন্দর ও শোভন। এই পর্যান্ত উভয়ের সাদৃশ্য। আর বৈসাদৃশ্য কি ? জীবাত্মা স্থুসাত্ম স্থু-তুঃথরূপ কর্মফল ভোগ করেন, আর পরমাত্মা কর্মজনিত ফল ভোগ করেন না। তিনি জীবাত্মার কর্মভোগ দশ্নি করেন।

বুঝা গেল জীব আসক্ত। পরমাত্মা নির্লিপ্ত। উভয়ের ভেদ স্পষ্ট হইল। পরমাত্মার সহিত একই দেহবৃক্ষে জীবাত্মা বাস করেন। কিন্তু জীবাত্মা ফুল্চিস্তাযুক্ত হইয়া শোকতাপ ভোগ করেন। ভোগের কারণ এই সে জীবাত্মা অনীশ—ঈশ্বর নন। এই দেহ-বৃক্ষের বা সংসার-বৃক্ষের উপর তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই। জীব ক্ষুদ্র এই জন্যই শোকার্ত্ত। এই শোক তাঁহার দূর হইবে কি উপায়ে ?

অনীশ জীব যদি ঈশ পরমাত্মার সন্ধান পান বা তাঁহার মহিমার সন্ধান পান তখনই শোক-তঃখ সরিয়া যায়। পরমাত্মা যাঁহাদের সেব্যবস্তু সেই ধার্মিক ক্রনের সারিধ্যে বা স্নেহদৃষ্টিতে ঐ সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর।

প্রথম দ্বিতীয় মন্ত্রে জীব ও ব্রন্মের অভেদ ও ভেদ প্রদর্শন করিয়া তৃতীয় মন্ত্রে বলিতেছেন, যখন জীব প্রমপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন তথন তাঁহার অবস্থাটি কি হয়। ৩য় মন্ত্র—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্সবর্ণম্ ইত্যাদি

যথন বিঝান্ সাধক-জ্ঞীব প্রমপুরুষের দর্শনি পান তথন তাঁহার পাপপুণ্য-জনিত কর্ম্মবন্ধন শেষ হইয়া যায়। তথন তিনি প্রম-পুরুষের সাম্য লাভ করেন। সাম্য পদে সমতা, তুল্যভাব—গীতার ভাষায় "মম সাধর্ম্মম্" লাভ করেন।

সাম্য লাভ করিয়া তৎপ্রিয় পার্ষদরূপে সমীপে অবস্থান করেন। এই মন্ত্রে পরম পুরুষের স্বরূপটি বলিয়াছেন পরম স্থুন্দর। স্বর্ণবর্ণ, ঈশ্বর, কর্ত্তা, ব্রহ্মযোনি।

ব্রহ্ম-পদে ব্রহ্মজ্যোতি গ্রহণ করিলে ঐ জ্যোতির তিনি উৎস-স্থল--ব্রহ্মজ্যোতি তাঁহারই অঙ্গকান্তি বুঝায়।

ব্রহ্ম পদে বেদ বুঝায়। ব্রহ্মযোনি অর্থ বেদের উৎপত্তিস্থল অথবা বেদ যাঁহার যোনি বা কারণ বা প্রমাণ। ৰুদ্ধি বিভা তপস্থা দারা তাঁহাকে জানা যায় না। একমাত্র বেদ-শাস্ত্রই ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ।

মুণ্ডক পূবেব ২।১।১ মন্ত্রে যে দিব্য পুরুষের কথা বলিয়াছেন

এখানেও স্বর্ণবর্ণ সেই পুরুষের কথা বলিতেছেন। ব্রহ্মযোনি ও ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্, একই বার্তা। অক্ষরাদপি চোত্তমঃ ও অক্ষরাৎ পরতঃ পরম, একই সংবাদ। এই মন্ত্রে গীতোক্ত পুরুষোত্তমের কথা।

অবৈত্বাদী আচার্য্যপাদগণ 'পরং সাম্যম্' পদে ব্রহ্মকত্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সাম্য অর্থ যদি একত্ব হয় তাহা হইলে শ্রুতিও জো সাম্য না বলিয়া একত্ব বলিতে পাবিতেন। বস্তুতঃ তুই না থাকিলে সাম্য কথা অর্থহীন হয়। একত্ব-বোধক শ্রুতি অনেক আছে। কিন্তু যে শ্রুতিতে একত্বের কথা নাই, সেখানে কষ্ট-কল্পনা কেন করিব।

পরবতী চতুর্থমন্ত্রে সকর্তশ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্মবিদ্ তাঁহার অবস্থা বলিতেছেন—

"প্রাণো হোষ যঃ সব্ব ভূতৈবিভাতি" ৩ISI8

সক্রবভূতে পরম প্রাণরূপে যিনি বিগ্নমান, তাঁহাকে জ্ঞানিলে বিদ্বান সাধক অতিবাদী হন না। তিনি কি করেন? আত্মাতে ক্রীড়া করেন, পুত্র-কলত্রে নহে। আত্মাতে রতিপ্রীতি রাখেন, বিতৈশ্বর্যো নহে। তিনি ক্রিয়াবান, শ্রুতি অনুশীঙ্গন করেন, ব্রহ্মধ্যান করেন। নশ্বর বৈষয়িক কার্য্য করেন না। ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে যাঁহারা বরিষ্ঠ তাঁহাদের এই স্বরূপে স্থিতি।

মন্ত্রে ব্রেক্সের সঙ্গে এক হন বা পৃথক্ থাকেন ভাহা কিছু বিলিলেন না। শুধু বলিলেন, ব্রেক্সের সাম্য লাভ করেন। ব্রহ্ম ষেমন আত্মরতি আত্মত্রীড় আত্মারাম, তিনিও সেইরূপ।

সকলের চাইতে আমি উপরে একথা যে বলে সে অভিবাদী।

যিনি জানেন সকলের মধ্যেই এক আত্মা—তিনি কাছাকে অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিবেন ? স্থতরাং আত্মজ্ঞানী অভিবাদী. হইতে পারেন না।

পরবর্ত্তী পঞ্চম মক্রেও ব্রহ্মদর্শ নের কথা বলিতেছেন—

সভ্যেন লভ্যস্তপসা হোষ আত্মা—৩৷১.৫

নির্মালচিত্ত সাধকগণ ব্রহ্মদর্শ ন করেন। ব্রহ্ম কিরূপ ? জ্যোতির্মায় শুভা। কোথায় দেখেন ? অন্তঃশরীরে দহরাকাশে। কি সাধনায় ? সত্যা, তপস্থা, সম্যুগজ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্যে।

মন্ত্রগুলিতে ব্রহ্মদর্শ নের কথা ( যং পশ্চান্তি )। সম্পূর্ণ অভেদ হইলে, পূর্ণ একত হইলে তো দর্শ নই থাকে না। ভেদ থাকিতেই হইবে দর্শ ন কথাটির সার্থকতার জন্ম।

পরবর্ত্তী ষষ্ঠ মন্ত্র—"সত্যমেব জয়তে নানৃত্যং" ৩।১।৬
সত্য তপস্থা জ্ঞান ব্রহ্মচর্য্য—এই চারিটি উপায়ের কথা পৃবর্ব মন্ত্রে
বলিয়া ঋষি যেন ভাবিলেন—চারিটি না বলিয়া শুধু একটি মাত্র কথা 'সত্য' বলিলেই তো চলিতে পারে। ব্রহ্মবস্তু—

সত্যস্থ সত্যম। বৃহদারণ্যক ২।১।২•

সত্যেরই জয়। অসত্যের জয় কদাপি নয়। দেবধান পন্থ। একমাত্র সভ্য দ্বারাই আস্তীণ। আপ্তকাম ঋষিগণ দেবযানে সেইস্থানেই গমন করেন যেথানে সভ্যের প্রকৃষ্ট নিধান বিরাজমান। সভ্যাঞ্জয়ী যিনি ভিনিই লাভ করেন পরম পুরুষার্থ।

বৃহচ্চ ভদ্দিব্যমচিস্ত্যরূপম্ ৩।১।৭

সপ্তম মন্ত্ৰে আৰার ব্ৰহ্ম কিব্নপ বস্তু তাহা বলিতেছেন—

ব্রহ্ম বৃহৎ। সর্ব্যধিক বৃহৎ। ব্রহ্ম দিব্য বস্তু, ভৌম নয়।
ভাঁহার রূপ নাই এমন নহে। রূপ আছে, তবে অচিস্তা। তিনি
অজ্ঞানীর পক্ষে বহু দূরে। জ্ঞানীর অতি সমীপে হৃদয়-গুহাতে।
ন চক্ষ্মা গহুতে নাপি বাচা ৩।১৮

অন্তম মন্ত্রে বলা কথা আবার দৃঢ়তর করিয়া কহিতেছেন। ব্রহ্মবস্তুকে চক্ষুদারা দেখা যায় না। তাঁহার কথা বাক্য দারা বলা যায় না। দেবগণ কর্মদারা বা তপস্থা দারা তাঁহাকে জানিতে পারেন না। তবে কি ভাবে তাঁহাকে জানা যায় ? একাগ্র-চিত্তে ধ্যান করিলে। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে একাগ্র হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হয় জ্ঞানের প্রসন্মতায়। আর জ্ঞানের প্রসন্মতা হয় তাঁহারই যাঁহাকে তিনি কুপা করিয়া বরণ করেন।

এই মন্ত্র অবলম্বনে তুইটি ব্রহ্মপূত্র

১। তদব্যক্তমাহ হি এ২।২৩

২। অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষামুর্মানাভ্যাম । এহা২৪

তাঁহাকে চক্ষু ও বাক্য ধরিতে পারে না, স্থতরাং তিনি অব্যক্ত। তাঁহাকে জানা যার না। এই সংশয়ের উত্তর দিতেছেন বাদরায়ণি। 'অপি সংরাধনে'—

সংরাধন শব্দের অর্থ শঙ্কর বলিয়াছেন ভক্তিধ্যান-প্রণিধানাগুমুষ্ঠানম্।

ভক্তিযোগে ধ্যান প্রণিধানাদি উপায় দ্বারা আরাধিত হইলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। গীতাও বলিয়াছেন, ভক্ত্যা দ্বনম্যযা শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন (১১।৫৪)। ইয়া স্মৃতিবাক্য, আরু এই মন্ত্রের জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসন্থ স্ততন্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ— ইহা শ্রুতি-বাক্য। এই শ্রুতি-স্মৃতির বাক্যকেই প্রত্যক্ষামু-মানাভ্যাং বলিয়াছেন। মন্ত্রটির শ্রুথম ছুইপাদে বলিয়াছেন তাঁহাকে কোনও উপায়েই জানা যায় না। শেষ ছুইপাদে বলিয়াছেন জানার উপায়।

ইহার পরবর্ত্তী ছুইটি ব্রহ্মসূত্রও ব্রহ্মদর্শ নের কথা বলিয়াছেন— ( ৩।১।২৫—স্ত্র )

"প্রকাশ্যাদিবচ্চাবৈশেয়াং প্রকাশ\*চ কর্মণ্যভ্যাসাং।" সূর্য্যের দিকে তাকান যায় না কিন্তু বিশেষ প্রকার দর্পণের সাহায্যে তাকান যায়। যেমন অগ্নি নাই, কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে তাহাকে আবিভূত করা যায়। তদ্রুপ অব্যক্ত ব্রহ্মও উপযুক্ত সাধনা দ্বারা প্রকাশিত হন। সংরাধন অর্থাং ভক্তিপূর্ণ আরাধনা দ্বারা ব্রহ্ম প্রত্যক্ষীভূত হন।

পরবত্তী সূত্র—

অতোহনন্তেন তথাহি লিক্সম্ ৩২।২৬
বিদ্যাক্ষাৎকার হইলে ভক্ত ব্রহ্মসহ সমতা প্রাপ্ত হন। নিরঞ্জনঃ
পরমং সাম্যমুপৈতি" (মু ৩।১।৩)। এই সাম্যপদে জীব সাধকের
ভেদই স্থির হয়, এইজস্ম পরবর্তী সূত্র, উভয়ব্যপদেশান্তহিকুগুলনং
(৩।২।২৮) জানাইয়াছেন, ভেদ ও অভেদ উভয়েই ব্যপদেশ।
কুগুলীকৃত সর্প ও প্রামারিত সর্পের মত। পরবর্তী সূত্র, প্রকাশাশ্রমবদ্ধা ভেজস্থাৎ (৩।২।২৮) বলিয়াছেন প্রভা ও প্রভাশীলের
মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ জীবেশ্বরে সেই সম্বন্ধ, স্থতরাং ভেদাভেদ সম্বন্ধই
শ্রুতি এবং স্ত্রের হাদ্দি।

# পরবর্তী নৰম মন্ত্র—

এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য: ৩।১।৯
আত্মা অণু। তাঁহাকে জানিতে হইবে বিশুদ্ধ চিত্ত দারা। প্রাণবায়ু
পঞ্চরপে এই দেহে কার্য্যরত আছে। যে চৈত্তগশক্তিদারা জীবের
সমস্ত অস্তঃকরণ ও ইক্সিয়বর্গ ওতপ্রোত ব্যাপ্ত রহিয়াছে তাহা
আত্মা। সেই আত্মা শুধু বিশুদ্ধ চিত্তেই প্রকাশিত হন।

এই মন্ত্রে আত্মাকে অণু বলিয়াছেন। দেহমধ্যস্থিত আত্মার কথা বলিয়াছেন।

এই তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ড আরম্ভ হইয়াছে জীবাত্মা পরমাত্রা তুইজনের কথা লইয়া। দা সুপর্ণা। পর পর মন্ত্রেও তুইজনের কথা আছে অনীশ আর ঈশ। পশাঃ পশাতে রুক্সবর্ণং। দ্রষ্টা রুক্সবর্ণকে দেখে। অনুসন্ধান করিলে প্রায় মন্ত্রেই চুইজনের কথা আছে। এই মন্ত্রে (১ম) এষ আত্মা এষ আত্মা তুইবার আছে। এক আত্মার সঙ্গে ক্রিয়া আছে বেদিভব্য। আর এক আত্মার সঙ্গে ক্রিয়াপদ আছে বিভবতি। এক আত্মা অণু, আর এক আত্মা নিখিল জীবনিবহের ইন্দিয়সহ সমস্ত চিত্তে ওভপ্রোত। ইহাদের অণু আত্মা জীবাত্মা। আর সর্ববস্তুতে ওতপ্রোত আত্মা পরমাত্মা। পরমাত্মা "বৃহৎ" ৩।১।৭, অণু বৃহতের প্রতিযোগী। যেমন ঈশ, অনীশ, জঞ, অজ্ঞ, তেমনি অণু আর বৃহৎ। কোন কোন আচার্য্য অণু অর্থ সৃহত্ম করিয়াছেন। অণু আর সৃহত্ম এক হইতে পারে না। অণু যে সে ব্যাপক নয়। সূহ বস্তু ব্যাপক হইতে পারে। আর পরমাত্মা যে সৃষ্ম তাহা তুইটি মস্তে

পূর্বেই বলা হইয়াছে "সূক্ষাচ্চ সূক্ষ্মতরং"। আবার সূক্ষ্ম বলার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন থাকিলে অণু না বলিয়া সূক্ষ্ম বলিলেই পারিভেন।

জীব যে অণু-পরিমাণ তাহা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ৫৷১ মল্লে বলিয়াছেন—

> বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিডস্য চ : ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানস্ক্যায় কল্পতে ॥

কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রতিভাগকে পুনরায় শতধা বিদীর্ণ করিলে যে একটি একটি ভাগ হয় জীব তাহারই স্থায় অণু পরিমাণ বিশিষ্ট। পরমাত্মা স্থদীপ্ত পাবক। জীবাত্মা সেই পাবকাৎ বিক্ষুলিঙ্গাঃ। ব্রন্ধ অথগু চিন্দ্যন। জীব চিৎকণ। নবম মন্ত্রের অর্থ হইবে—

পরমাত্মা যিনি জীবগণের ইন্দ্রিয়সহ সমস্ত চিত্তে ওওপ্রোভ তিনি—"বিশুদ্ধে"—জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্বে, জ্ঞানের প্রসন্ধতা দারা বিশুদ্ধ-সত্ত্বে "বিভবতি" আপনাকে বিশেষভাবে প্রকাশ করেন। জ্ঞানের প্রসন্নতা হইবে কি হইলে, প্রথম ছইপাদে বলিতেছেন, যে দেহে পঞ্চপ্রাণ সন্নিবিষ্ট, সেই দেহ মধ্যে অপু জীবাত্মাকে "চেতসা" চিত্তদারা ভাবনাদারা "বেদিতব্য"। জানিতে হইবে। আমি অণু, ক্ষুদ্র, তাঁরই অংশ, এই জ্ঞান হইলেই তিনি বৃহৎ তিনি অংশী এই অন্থভব জাগিয়া উঠে। আমি দাস জানিলেই তিনি প্রভু জাগে। নিজেকে চিনিলেই জ্ঞানের প্রসাদ হয় ভক্তির উদয় হয়। ভক্তিযুক্ত সংরাধনায় পরমাত্মাকে জানা যায় '

### পরবর্ত্তী দশম মন্ত্র

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি ৩।১।১•
এই মন্ত্রে প্রথমখণ্ডের উপসংহারে বিশুদ্ধচিত্তের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জগতে যাহা চাহেন, কল্পনা করিয়া যাহা কামনা করেন, যে লোক পাইতে ইচ্ছা করেন তাহাই পাইতে পারেন। তবু বিশুদ্ধচিত্ত সাধক ব্রহ্মবস্ত ছাড়া আর কিছুই কামনা করেন না।

সাধারণ জীবের কর্ত্তব্য সেই ব্রহ্মযজ্ঞ পুরুষের অর্চ্চনা করা। বাঁহারা বিভৃতি চাহেন তাঁহারা আত্মজ্ঞ পুরুষের পূজা দারাই তাহা লাভ করিতে পারেন।

যিনি নিজ আত্মাকে চিনিয়া প্রমাত্মাকে জানিয়াছেন, পরমাত্মাকে চিনিয়া নিজেকে জানিয়াছেন, সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব সাধক জ্বাংপুজ্য। তাঁহার পূজাতে ব্রহ্মসান্নিধ্য হয়। মন্তক্তপূজাভ্যধিকা —আমার ভক্তের পূজা আমার পূজা হইতে বড়।

তৃতীয় মুগুকে প্রথমথণ্ডের উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

# তৃতীয়–মুডক

## দ্বিতীয় খড

# উপনিষদ -ভাবনা

ব্রহ্মকে জানিলে আর দেহধারণ করিতে হয় না। এই প্রদঙ্গ লইয়া তৃতীয় মুগুকের দিতীয় খণ্ডের প্রথম মন্ত্র আরম্ভ হইতেছে—

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম ৩।২।১

ব্রহ্ম শুত্র স্বপ্রকাশ। ব্রহ্মে নিখিল বিশ্ব নিহিত ও সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, সকল কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল মুক্তির জন্ম যিনি ব্রহ্মকে ভজন করিয়া থাকেন—সেই ব্যক্তিকে শুক্রশোণিতজ্ঞ মানবদেহ আর ধারণ করিতে হয় না।

যে ব্যক্তি ভোগ্য বিষয় কামনা করে, সে জন্ম লয় কামনা-বেষ্টিত ইইয়া। যাঁহার কামনা ফুরাইয়াছে, যিনি কৃতার্থ ইইয়াছেন। ব্রহ্মভিন্ন অস্ম কামনা যাঁর চিত্তে নাই, তাঁহার আর জন্ম থাকে না। প্রথমমন্ত্রের সংবাদই দ্বিতীয়মন্ত্রে দৃঢ়ীভূত করা ইইয়াছে।

পরমাত্মাকে জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি, তাহা তৃতীয়মন্ত্রে বলা হইতেছে। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ৩।২।৩।

বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাই পরমাত্মাকে জানা যায় না। তীক্ষবৃদ্ধি বা দৈহিক শক্তি দ্বারাও নহে। প্রচুর পরিমাণ শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও নহে। তবে তাঁহাকে জানিবার উপায়টি কি ? উপায় বলিতেছেন—ব্রহ্ম নিজে যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, অনুগ্রহ করিয়া বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহার কাছেই তিনি নিজতরু প্রকাশ করেন। এই মন্ত্রে পরমাত্মার কুপাই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায় বলা হইল। পরমাত্মা যদি কুপাময় হন তাহা হইলে তিনি দবিশেষ হন। ব্রহ্ম দবিশেষ হইলে নির্বিশেষ নিগুণবাদ স্থদ্ট থাকে না, এইজক্য নিগুণ-বাদীরা এই মন্ত্রের অন্তর্জন ব্যাখ্যা করেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভাঃ। যম্ এব এষ বৃণুতে তেন লভাঃ।
পূর্বে কথিত ব্যাখ্যায় বৃণুতে ক্রিয়ার কর্ত্তা এষ ব্রহ্ম, যং সাধকং
হইল কর্ম, নিগুণবাদীর ব্যাখ্যায় কর্ত্তা ও কর্মের বৈপরীত্য।
বৃণুতে ক্রিয়ার কর্ত্তা এষ সাধকঃ যং প্রমাত্মানম্। বৃণুতে অর্থ
প্রাপ্ত ক্রিয়ার কর্ত্তা বরণেন লভাঃ।

সাধকপুরুষ যদি পরমাত্মাকেই পাইতে একান্ত ইচ্ছা করেন ভাহা হইলে ঐ একান্ত ইচ্ছা দ্বারাই জাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

নিগুণবাদীর ব্যাখ্যায় এই ক্রটি মনে জাগে, যে পরমাত্মাকে প্রবচন মেধা ও শ্রুতিদারা জানা যায় না বলিয়া প্রথম তুইপাদে দৃঢ়-ভাবে বলা হইল, তিনি এখন একান্ত ইচ্ছা দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য হইয়া পড়িলেন। পূর্বোক্ত বেদশ্রবণ ও বেদাধ্যয়নের মধ্যে কি একান্ত ইচ্ছার অভাব ছিল ? মেধার মধ্যেও অনেকথানি ইচ্ছাশক্তি অন্তর্নিহিত থাকে। অধিকন্ত ইচ্ছা জীবের একটা চিত্তবৃত্তি। চিত্ত প্রাকৃতবস্তা। ভাহার ইচ্ছা যতই একান্ত বা তীব্র হউক প্রাকৃত ত বটেই। প্রাকৃত কোন বস্তুদারা যখন প্রকৃতির অতীত বস্তুকে পাওয়া যায় না, তখন তীব্র ইচ্ছা দ্বারাই বা কিরূপে পাওয়া যাইবে ?

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, বরণ অর্থ অভেদামুসন্ধান। আমিই ব্রহ্ম
এই অনুভব। এই অনুসন্ধান যাঁহার জাগে তিনি ব্রহ্মকে লাভ
করেন। এখানে অভেদামুসন্ধানের কোন প্রসঙ্গ নাই। আর
অবৈতমতেও অভিন্নতার বোধ ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল, উপায় নহে।
মুগুকশ্রুতির পূর্বাপর এষ শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝাইয়া আদিতেছে।
যথা সত্যেন লভ্যস্তপদা হোব আত্মা ৩০১০৫, প্রাণো হোব যঃ সর্বভূতৈবিভাতি ৩০১৪, দ এবোহস্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ২০২৮
থেনৈষ ভূতিস্তিষ্ঠতে হান্তরাত্মা ২০১৯—এমতাবস্থায় মাত্র এই
মল্পের 'এমঃ' কে বিদ্বান্ দাধক অর্থে গ্রহণ করা খুব যুক্তিযুক্ত মনে
হয় না। এই মল্পেও শেষের পাদের তল্পৈষ আত্মা বির্ণুতে তন্ং
স্থান্, এন্থলেও 'এম' কে পরমাত্মা অর্থেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে।
নার্মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ এই মন্ত্র অনেক আচার্য্যই অনেকস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রায় সর্বত্রই তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহাকে
পাওয়া যায়, এই তাৎপর্যা।

এই একই মন্ত্র হুবহু কঠোপনিষদে ১।২।২৩ দৃষ্ট হয়।
সেখানেও পরব্রহ্ম যাহাকে বরণ করেন এই অর্থ সমীচীন হয়।
কারণ ঐ মন্ত্রের ছুইটি মন্ত্র পূর্ববর্ত্তী ১।২।২০ মন্ত্রে "ধাতৃ-প্রসাদাৎ
মহিমানমাত্মনং" এই কথা আছে। ক্রতুহীন যে ব্যক্তি সে
চিত্তের প্রসন্ধতায় আত্মার মহিমা জানিতে পারে। একবার তাঁহার
প্রসাদ স্বীকার করিলে আবার স্বীকারে আপত্তি কি ? জীবের

প্রয়াসে তিনি লভ্য নহেন। তাহার প্রসাদেই তিনি লভ্য। এই অর্থে একটা মাধুর্য্যও আছে।

তাছাড়া 'স্বাং তন্ং বিবৃণুতে' এখানে তাঁহার তক্ন আছে স্বীকার করিতে হয়। তক্ন থাকিলে ব্রহ্মবস্তু সগুণ সবিশেষ হন। আর যদি তক্ন অর্থে স্বরূপ বা তত্ত্ব এইরূপ একটা কিছু করা হয় সে অস্ত কথা। তক্ন অর্থ যদি তত্ত্ব হয় তাহা হইলে শ্রুতি তক্ন না বলিয়া তত্ত্বও বলিতে পারিতেন। শব্দের অভিধা অর্থে ব্যাখ্যান চলিলে লক্ষণার্থ গ্রহণ করা শাস্ত্রীয় নীতি নহে। পরবর্ত্তী চত্ত্থ মন্ত্র—

### নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ গ্রাথ

ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করার প্রকরণই চলিতেছে। বলহীন যে ব্যক্তি,
নিষ্ঠাজনিত বীর্য্যবান্ যে নহে, তিনি ব্রহ্মলাভ করিতে পারিবেন
না। যিনি ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাদযুক্ত, অমনোযোগী, যার অবধান
নাই মনন নাই সন্ধ্যাস নাই অর্থাৎ ত্যাগবিহান যে তপস্থা তাহাদারাও তাহাকে পাওয়া যায় না। যে বিদ্বান্ আত্মবান, অপ্রমাদ,
ত্যাগযুক্ত, জ্ঞানরূপ তপস্থা দারা আত্মলাভে যত্মবান, তাহার
আত্মা সর্ব্যাপ্রায় ব্রহ্মধানে প্রবিষ্ঠ হন।

পূর্বকথিত মন্ত্রের সহিত একবাক্যতা করিলে এইরূপ **অ**র্থ দাঁড়ায় যে—ব্রহ্মবস্ত একবার অমুগ্রহ করিয়া ঘাহাকে বরণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি এই কুপা-শক্তি লইয়া যদি কুপাবলে, সন্ন্যাস ও জ্ঞানবলে অগ্রসর হন, তাহা হইলে অবশ্রই তাঁহার আত্মা ব্রহ্মবস্তুতে প্রবেশ করে। এই মন্ত্রে 'বল' শব্দে নিশ্চয়ই দেহের বল নহে। অনেকে আত্মার বল মনে করেন। কিন্তু পূর্ব্বমন্ত্রের প্রবচন মেধা প্রভৃতিও আত্মার বল, তাহা দ্বারা লভ্য নয় বলা হইয়াছে।

বল অর্থ কুপাবল গ্রহণ কবিলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্ম রক্ষা হয়। কুপাবল ব্যাখ্যা আপাততঃ কষ্ট কল্পনা মনে হইতে পারে কিন্তু তাহা ছাড়া অন্ম যে কোন প্রকার বল ধরিলে উত্তম অর্থসঙ্গতি হইবে না।

যে ব্যক্তি কুপারূপ বলহীন, ঈশ্বরের অমুগ্রহ শক্তি-যাঁহার মধ্যে প্রকাশ হয় নাই, তিনি পরমাত্মাকে পাইবেন না। কোন অবধান, কোন তপস্থা বা কোন চিহ্নাদির ধারণ অ-ধারণ দ্বারাও পাওয়া যাইবে না।

ব্রহ্মধাম বলিতে গোলোক-বৈকুণ্ঠাদিরপ কোন নিত্যধাম গ্রহণ করিলে ব্রহ্মবস্তুকে সগুণ সবিশেষ ও ধামেশ্বররপে ভাবনা করিতে হয়। ব্রহ্ম এব ধাম—ব্রহ্মজ্যোতিই ব্রহ্মধাম এইরপ ভাবনা করিলে, নির্বিশেষ স্বরূপ স্থির থাকে।

পরবত্তী পঞ্চম মন্ত্র---

সম্প্রাপ্যৈনমূষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ ৩৷২৷৫

এই মন্ত্রে জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বব্যরূপ ব্রহ্মে প্রবেশলাভের বার্দ্তা জানাইতেছেন।

ঋষিগণ আত্মাকে সম্যগ্ভাবে জানিয়া কৃতার্থ হন, রাগ-দ্বোদিশৃষ্ম হন, প্রশান্তচিত্ত এবং জ্ঞানতৃপ্ত হন। এ পর্য্যন্ত বর্ণনায় বুঝা যায় যে বেদ্ধাজ্ঞের সন্তা পৃথক আছে। তারপর বলিয়াছেন, তাঁহারা যুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বগকে পাইয়া সর্ব্বতোভাবে সমস্তে প্রবেশ করেন।

এই প্রবেশকার্য্য যদি বাস্তবে ঘটে তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞ সমস্ত বস্তুতে একীভূত হইয়া যান ইহাই বুঝিতে হইবে। আর প্রবেশকার্য্য যদি অন্তরের ভাব দারা হয় তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞের সন্তা পৃথক্ থাকে বুঝিতে হইবে। ভাব দারা প্রবেশ অর্থ এই যে, প্রীতি দারা প্রিয়জনের অন্তরে যেরূপ প্রবেশ করা যায়, সেইরূপ চৈতক্সময় সকল বস্তুই প্রিয় হইবে, সকলের অন্তরেই প্রবিষ্ট্র

অবৈতবাদী আচার্য্যপাদেরা এই মন্ত্রে একটি 'দেহপাতে' কথা অধ্যাহার করেন। অর্থাৎ এই একাত্মতা ঘটে দেহান্তে। পরবর্তী মন্ত্রে পরান্তকালে অর্থাৎ দেহান্তকালে কথা স্পষ্টই আছে। এই মন্ত্রে উহা অধ্যাহার করিবার কোন প্রয়োজন আছে মনে হয় না।

পরবর্তী ষষ্ঠ মন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানীর ইহকালে ও পরকালে পরা গতির কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—

বেদান্ত-বিজ্ঞান-স্থুনিশ্চিতার্থাঃ ৩৷২৷৬

ব্রহ্মজ্ঞানী দেহত্যাগকালে কর্ম্যপাশমুক্ত হইয়া অমৃত্যায় হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। আপাততঃ মন্ত্রের এই অর্থ দৃষ্ট হয়। ইহলোকের কথা কিছু পাওয়া যায় না। পদগুলিকে একটু অন্ত রক্ষ বিস্তাস করিলে ইহকাল পরকাল ছইকালের অবস্থাই গ্রহণীয় হয়।

তে সর্কে পরামৃতাঃ। তাঁহারা জীবংকালেই পরম অমৃতস্বরূপ হন। আর পরাস্তকালে "ব্রহ্মলোকেষু পরিমূচ্যন্তি।" ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের তিনটি বিশেষণ—বেদাস্থবিজ্ঞান-স্থনিশ্চিতার্থাঃ, সংন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ, শুদ্ধসন্ত্রাঃ। বেদান্তের বিজ্ঞান
সম্বন্ধে যাহাদের বৃদ্ধি নিশ্চিত। বেদান্তের উদ্দেশ্য যে নশ্বর
বিষয়ে আসক্তিহীনতা ও অক্ষর ব্রহ্মে নিমজ্জিত থাকা, এ সম্বন্ধে
কোন সন্দেহ নাই যাহাদের চিত্তে, এবস্তুত ব্রহ্মজ্ঞ।

সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণহেতু যতি ব্রত্যারী। অথবা গীতোজ্ সন্মাস কর্মফলাসক্তি-ত্যাগ। সেই হেতু সর্বদা ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যত্নবান্। প্রাকৃত বিষয়াভিলাষশূন্য বলিয়াই শুদ্ধচিত্ত। এই প্রকার গুণশালী সাধকগণ এই জগতে অমৃতময় হইয়া বাস করেন। আর দেহত্যাগান্তে বন্ধনশূন্য হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করেন। ব্রহ্মলোক। সপ্রলোকের শেষলোক সত্যলোক। এই লোকই ব্রহ্মলোক। কেহ কেহ জনলোক তপোলোককেও সত্যের সঙ্গে গ্রহণ করেন। ভূঃভূবঃ ও স্বর্লোক হইতে 'ক্ষীণে পুণ্যে' জীবের প্রত্যাবর্ত্তন হয়। ব্রহ্মলোক হইতে আর প্রত্যাবর্তন হয় না। ন স পুন রাবর্ত্ততে।

অথবা, ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ। স ভগবঃ কম্মিন্ প্রতিষ্ঠিভঃ। স্বে মহিমি ন মহিমীতি। তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? নিজ মহিমায় অথবা কোন মহিমায়ই নয়। আপনাতেই আপনি পূর্ণ। তিনিই তাঁহার লোক। ব্রহ্মলোক পদে ব্রহ্মই। ব্রহ্মলোকে যায় অর্থ ব্রহ্মকেই পায়।

পরবর্ত্তী সপ্তম মন্ত্র—

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা ৩।২।৭। পরাস্তকালে দেহ আত্মা কর্মফল ইহাদের কার কি অবস্থা হয় তাহা জানাইভেছেন। পরাস্তকালে—দেহের পঞ্চদশ কলা যে যার কারণে চলিয়া যায়। দেবতাগণ অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ আদিত্যাদি যার যে প্রতিদেবতা সেখানে চলিয়া যায়। থাকে কি, বিজ্ঞানময় আত্মা আর যে কর্মগুলির ফল এখনও ভোগ হয় নাই, অনারক্ষল কমসমূহ, এই তুই সর্ব্বোৎকৃত্ব অবায় বস্তুতে একীভূত হইয়া যায়।

এই মন্ত্রে পরব্রম্মের সহিত একাত্মতা-লাভের কথা সুস্পষ্ট।
মাত্র একবিন্দু সংশয়ের অবকাশ থাকে। বিজ্ঞানময় আত্মা
যথন ব্রহ্মে একীভূত হইল তথন তাঁহার অভুক্ত কর্মফল সকলও
বীজাকারে ব্রহ্মেই গিয়া রহিল। কেন রহিল—কল্পাস্তে আবার
ফল প্রসব করিতে উন্মুথ হইয়া উঠিবে এইজন্য কি ?

তথন কি ঐ মুক্ত আত্মাকেই সেই অপ্রবৃত্ত-ফল কর্মসমূহ অবলম্বন করিবে ? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে একীভূত অবস্থাটি পূর্ণাক্ষ নহে। পুনরায় পৃথক্ হইবার সম্ভাবনাযুক্ত। আর যদি তাহা না হয় তাহা হইলে "কর্মাণি" পরেহব্যয়ে একীভূত হইল কেন ?

পরবর্ত্তী ৮ম মন্ত্র---

যথা নতঃ স্তন্দমানাঃ সমুক্তে ৩৷২৷৮

এই মন্ত্রে নদী সাগরের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তির ব্রৈকাত্মতা লাভের কথা বলিতেছেন—

যেমন গতিশীলা নদীসকল নিজ নিজ নাম রূপ ত্যাগ করিয়া সমুশ্রে গমন করে সেইরূপ বিদ্বান্ত নান-রূপ-মুক্ত হইয়া ভাব্যক্ত ছইতেও শ্রেষ্ঠ যে দিব্যপুরুষ তাঁহাকে লাভ করেন। এই মন্ত্রেও জীব ও ব্রন্মের একত্বের কথা আছে। ক্রিয়াপদে একাত্মভার কথা নাই—শুধু 'উপৈতি' আছে। উপৈতি অর্থ প্রাপ্ত হয়। তবে নদী নামরূপ শৃষ্ঠ হইয়া তার সত্তা সাগরে সমর্পণ করে এই দৃষ্টান্ত ভাবনায় একাত্মতার কথাই অন্তরে জাগিয়া উঠে।

এই প্রদক্ষেও কিছু আলোচ্য আছে। নদী একটা জলরাশি। এই রাশির সহিত জীবের তুলনা না করিয়া নদীজলের একটি পরমাণুর সঙ্গে তুলনাই শোভন। 'এযোহণুরাত্মা' জীবাত্মা যে অণু তাহা ইতিপূর্ব্বেই এই শ্রুতি বলিয়াছেন (৩।১৯)। চিৎকণ জীবের সঙ্গে জলকণের, জলপরমাণুর তুলনাই যুক্তিযুক্ত।

জলের একটি পরমাণু সমুদ্রে গিয়া বিলীন হইয়া যায় না।
সে আগে ছিল নদীজলের পরমাণু তখন হইয়াছে সাগরজলের
পরমাণু। নদী সম্পর্কিত নাম-পরিচয় ত্যাগ করিয়া সাগর
সম্পর্কিত নাম-পরিচয় গ্রহণ করিয়াছে মাত্র: মহাসমুদ্রের উত্তাল
তরঙ্গ রাশির মধ্যে সেই জলপরমাণু নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলে
না। জীবও ব্রন্ধৈকাত্মতা লাভ করিলে তাহার অণু-স্বরূপতা
হারাইয়া ফেলে না। কেবল পরিচয় বদলায়। সে আগে ছিল
জড়জগতের জীব—এখন হইল চিনায় ব্রন্ধের অংশ—(মনৈবাংশো
জীবলোকে) এখন সে মহালীলার একজন পরিকর।

আরও একটু লক্ষণীয়। পূর্ব্ব মস্ত্রে (৩।২।৭) বলিয়াছেন— পরেহ্বায়ে সর্ব একীভবস্তি। সেই অব্যয় অক্ষরে একই হইয়া যায়। কিন্তু এই মস্ত্রে (৩)২।৮) ঐ ভাষা প্রয়োগ করেন নাই। এখানে বলিয়াছেন 'পরাৎ পরং পুরুষ মুপৈতি দিব্যম্। পরাৎ অক্ষরাৎ পরং প্রকৃষ্টং যে দিব্যপুরুষ তাঁহাকে লাভ করে।

ইহার অর্থ এইরপ হয় "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ" যে দিব্যপুরুষ পুরুষোত্তম, তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়। সতরাং শুতির প্রতিপান্ত যে কেবল একাত্মতা-লাভ, পৃথক্ থাকিয়া তাঁহার সেবাস্বাদনে ভূবিয়া থাকা নহে, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না।

নাম-রূপ ত্যাগ সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে গঙ্গা যখন সাগরে মিশিলেন তখন তাঁহার গঙ্গা নাম থাকিল না বটে কিন্তু জল নাম তো থাকিলই। তুইদিকে তীর দ্বারা সীমাবদ্ধ রূপ থাকিল না বটে, কিন্তু পারাবারহীন একটা অসীম রূপ তো থাকিলই। একটা সীমাবচ্ছিন্ন নাম-রূপ ত্যাগ করিয়া সীমাহীন নাম-রূপ গ্রহণ করিল, এরূপ বলা চলে। সাধক পুরুষোত্তমকে পাইলে বিশ্বের জীব না থাকিয়া, বিশ্বনাথের খেলার সাথী হয়, এই মত ভাবিলে শ্রুতির কোন অসঙ্গতি হয় না।

পরবর্তী নবম মন্ত্রে—

স যো হ বৈ তৎ পরম: ব্রহ্ম বেদ থা ১৯

ব্রন্ধবিদের কথা আরও স্থন্দর করিয়া কহিতেছেন। এই
মন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে "ব্রন্ধবিদ্ ব্রস্ধৈব ভবতি" উক্ত আছে। যিনি
ব্রন্ধকে জ্ঞানেন তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। পাপ হইতে
উত্তীর্ণ হন। বাসনারপ হৃদয় গ্রন্থি হইতে মুক্ত হন। শেষ কথা
অমৃত হন। তাঁহার বংশে অব্রন্ধবিদ্ জন্মায় না। পূর্বেক কয়েকবার

কহিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতে হইলে সন্ধাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে।
গৃহাশ্রম ছাড়িয়া বানপ্রস্থা। বানপ্রস্থাশ্রম ছাড়িয়া সন্ধাসী হইয়া
দীর্ঘকাল তপস্থার ফলে যে সাধক ব্রহ্মে লীন হইলেন, তাঁহার
ফল, তিনি গৃহাশ্রমে যে কুল অলঙ্ক্ষ্ করিয়াছেন সেই কুলের,
সন্ধান সন্ধতিরা কি করিয়া পাইবেন ইহা অনুধাবন করা কঠিন।

তবে, 'ব্রক্ষৈব ভবতি' বাক্যের দ্বৈতবাদী আচার্য্যপাদগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই রূপ করিলে উহা কতকটা চিস্তুনীয় হইতে পারে।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজসভায় গিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদানে অনেক ধন ধান্ত অর্থ সম্পদ্ পাইলেন। রাজা গাড়ী বোঝাই করিয়া সেই সকল ত্রব্য ব্রাহ্মণকে দিলেন। পথের তুইপাশ্বের নরনারী গাড়ী গাড়ী বহু মালপত্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখিয়া বলাবলি করিতেছে—অহো ব্রাহ্মণো রাজা সঞ্জাতঃ—বামুন ঠাকুর তো রাজা হয়ে গেছে।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সত্য সত্যই রাজা হন নাই। রাজ-সিংহাসনের অধিকারী হন নাই। প্রায় রাজ-তুল্য ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন মাত্র।

সেইরপ, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে সাধক ব্রহ্মতুল্য শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মুক্ত হন। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে ইত্যাদি যে ব্রহ্মের লক্ষণ তাহা লাভ করেন না। ব্রহ্মসূত্রও (৪।৪।১৭) বলিয়াছেন—

জগদ্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতাচ্চ। জগতের স্ষ্টিস্থিতিলয় প্রভৃতি ব্যাপার ব্যতীত অপর সকল প্রকার ঐশ্বর্যা মুক্তপুরুষের লাভ হয়। এইভাবে ব্রহ্ম-পুরুষ ব্রহ্ম হইয়াও যদি পৃথক্ থাকেন তাহা হইলে তাঁহার শক্তির ফল তাঁহার বংশের সন্তানগণের লাভ করা অসম্ভব কিছু নহে।

মুগুক শ্রুতি শেষ হইল। পরবর্তী দশম মন্ত্রে এই সম্প্রদায়-পরম্পরাগত রহস্মজ্ঞান কাহাকে কাহাকে বলিবে তাহা জানাইয়াছেন। যারা বর্ণাশ্রম ধর্ম অমুষ্ঠান করেন, যারা শ্রোত্রিয়, যারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, যারা শ্রুদ্ধাবান্, যারা একর্ষি নামক অগ্নির হোম করেন, যারা মস্তকে অগ্নি-ধারণ রূপ শিরোব্রতের অমুষ্ঠান করেন, তাঁরা এই ব্রহ্মবিত্যা শুনিবার যোগ্য। একর্ষি অগ্নি কি, শিরোব্রত কি তাহা এখন বলা সম্ভব নয়। কোনও কালে এই হোম ও ব্রত প্রচলিত ছিল।

এই শ্রুতির সত্য অঙ্গিরা ঋষি বলিয়াছিলেন শৌনককে। কোন যোগ্য অধিকারী গুরু-সন্নিধানে আসিলে তাহাকে এই বিষ্যাদান কর্ত্তব্য। যিনি ব্রত আচরণ করেন নাই, তিনি যোগ্য নহেন। পরম ঋষিগণকে নমস্কার।

> মুগুক-শ্রুতির উপনিষদ-ভাবনা সমাপ্তা।

# व्यथर्क(विमेश

# बाष्ट्रका-स्मिष्टि

## উপনিষদ-ভাবনা

মাণ্ড্ক্যশ্রুতি গণ্ডে লিখিত। আচার্য্য শঙ্কর এই শ্রুতির উপর ভাষ্য লিখেন নাই। শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদ এই শ্রুতি অবলম্বনে অনবন্ত কারিকা রচনা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর সেই কারিকাকে মূলশ্রুতির মত মর্য্যাদা প্রদান করিয়া তাহার উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই কারিকাভান্তে শঙ্কর অদ্বৈত-বাদকে স্কুষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মাণ্ড্ক্যশ্রুতিতে দাদশটি মাত্র মন্ত্র। আলোচ্য বিষয় প্রণব-তর। প্রথমমন্ত্র এইরূপ—

ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্। তম্পোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যুদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চাম্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব॥ ভূঁকার যে সমস্ত বস্তুষ্বরূপ তাহা বলা যাইতেছে—

এই সমস্ত জগংই ওঁ এই অক্ষর-স্বরূপ। অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যুৎ এই তিন কালই ওঁকার। এই তিনকালে যত বস্তু আছে সবই ওঁকার। আর তিনকালের অতীত বস্তু—যাহা বিচ্চমান তাহাত ওঁকারস্বরূপই।

বিশ্বের যাহা কিছু, এতৎ সর্ববৎ হি ব্রহ্ম। বিশ্বের যে আত্মা তাহাও ব্রহ্ম। অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

- ২। এই আত্মার চারিটি অবস্থা (চতুপ্পাৎ) জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্বস্থৃপ্তি ও তুরীয়, এই চারিপাদ।
- ০। জাগ্রং বা জাগরিত স্থান কি তাহা বলিতেছেন। যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও দেহ জাগ্রত। তখন আত্মা বহিঃপ্রজ্ঞ। বাহিরের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান-বিশিষ্ট। আত্মা ভিন্ন যাবদ্ বিষয়ই বাহিরের বিষয়। আত্মা তখন স্থুলভুক। স্থুল বলিতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ।

জাগ্রং অবস্থায় সাতটি অঙ্গ। মূর্ধা, চক্ষু, প্রাণ, দেহ, বস্তি পাদ ও মুখ এই সপ্তাঙ্গ। জাগ্রং অবস্থায় উনিশটি মুখ—দশেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মনঃ, বৃদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। এই উনিশটি মুখ দারা আত্মা জগংকে ভোগ করে। আত্মার এই প্রথম পাদের নাম বৈশ্বানর।

বিশ্বেষাং নরাণা ময়ং ইতি বৈশ্বানরঃ। অথবা, বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বনরঃ। বিশ্বনর এব বৈশ্বানরঃ।

- ৪। স্বপ্ন বা স্বপ্ন স্থান। স্বপ্ন যাহার স্থান। তথন আত্মা অন্তঃপ্রজ্ঞ। অন্তরে তাহার জ্ঞান। পূর্বেকাক্ত সাতটি তাহার অক্স। পূর্বেকাক্ত উনিশটি তাহার মুখ। তিনি প্রবিবিক্ত-ভুক্। প্রবিবিক্ত পদে সংস্কার। আত্মা তখন সংস্কার-লব্ধ বিষয়গুলি মাত্র ভোগ করেন। এই আত্মার নাম তৈজস। ইহা দ্বিতীয় পাদ।
- ৫। সুষ্প্তি বা সুষ্প্ত স্থান। যে অবস্থায় সুপ্ত পুরুষ কোন
   বস্তু ভোগের জন্ম কামনা করে না! কোনপ্রকার স্বপ্প দর্শন
   কবে না, তাহার নাম সুষ্প্তি অবস্থা ( Dreamless Sleep )।

স্বুপ্ত-স্থান একীভূত। একরূপতা-প্রাপ্ত। প্রজ্ঞানঘন বিশুদ্ধ

জ্ঞানের মূর্ত্তি। আনন্দময়, প্রচুর আনন্দপূর্ণ। আত্মা তথন আনন্দ-ভোজী। আত্মা তথন চেতোমুখ। চিৎস্বরূপং মুখং দ্বারং যস্থ। চিৎ বা জ্ঞান যাহার মুখস্বরূপণ ইহা আত্মার তৃতীয় পাদ। ইহার নাম প্রাজ্ঞ। গভীর নিদ্রাকালে যখন আত্মার কোনপ্রকার কাম্যবস্তু ভাবনা করিবার অবস্থা থাকে না, অন্তরিন্দ্রিয়ও যখন ক্রিয়াহীন হইয়া যায়, তখন সুষুপ্তি। এই সময় অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় কাহারও বিক্ষেপ না থাকায় আত্মা নিজ স্বরূপে একীভূত হয়।

জাগ্রত অবস্থায় আত্মা বহিঃপ্রজ্ঞ। স্বপ্নাবস্থায় আত্মা অন্তঃ-প্রজ্ঞ। স্বস্থু অবস্থায় আত্মা প্রজ্ঞানখন। তখন আত্মা আনন্দময়, আনন্দভুক্। নিজে আনন্দময়। নিজেকে নিজে ভোগ করেন। এই অবস্থায় আত্মার স্থিতি বেশী সময় হয় না। আবার স্বপ্ন জাগ্রতের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই জন্ম এই আনন্দময় অবস্থাতেও আত্মাকে চেতোমুখ বলা হয়। মুখ থাকে চিত্তভূমির দিকে।

এই তিনটি অবস্থার মধ্যে জাগ্রং অবস্থা সকলেরই পরিজ্ঞাত।
স্বপ্লাবস্থা সব সময় সকলের মনে থাকে না। মনে রাথিবার উপায়
আছে। যেটি নিত্যদিনকার স্বপ্লাবস্থা সেইটিই সাধকের
ধ্যানাবস্থা। স্বপ্ন আসে চেষ্টা ছাড়া। কিন্তু ধ্যান আনিতে হইবে
চেষ্টা দ্বারা। জাগ্রদবস্থায় জীব বহিঃপ্রজ্ঞ। ধ্যানাবস্থায় সাধক
সম্ভঃপ্রক্তঃ।

স্বাভাবিকভাবে যেটি সুযুপ্তি, তপস্থায় সেইটিই সাধকের

সমাধি অবস্থা। সমাধি অবস্থাতে সাধক একীভূত প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দময় ও প্রাজ্ঞ। এই আনন্দময় সমাধি ভূমি হইতে পুনরায় বুখান হয় বলিয়া ইহাকেও চেতোমুখ বলে।

সমাধি অবস্থায় সাধক পরমাত্মার মুখোমুখি হন। জীবাত্মা যেন একটি প্রদীপ। পরমাত্মা যেন মধ্যাক্ত সূর্য্য। প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণমালায় প্রদীপ যেন তথন থাকিয়াও নাই। তথন পরমাত্মার প্রভাবে জীবাত্মা যেন পরমাত্মাই। তথন জীবাত্মাই পরমাত্মার মত। তথনকার স্বরূপটি বলিতেছেন মাণ্ডুক্য ষষ্ঠমন্ত্রে—

৬। এষ সর্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এযোহন্তর্য্যামী। এম যোনিঃ সর্ববস্তু প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥

এই প্রাক্ত আত্মা সকলেরই ঈশ্বর। ইনি সকলের অন্তরে থাকিয়া নিয়মিত করেন এই জন্ম অন্তর্য্যামী, ইনি সর্বজ্ঞ। সমগ্র জগতের প্রসবক্ষেত্র। ইহা হইতে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

ঋষি-দৃষ্টিতে এই জগৎ সংসারের তিনরূপ—স্থুল, সৃক্ষা ও কারণ।
জাগ্রৎ অবস্থায় যে জগৎ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা স্থুলজগৎ।
স্থপাবস্থায় আমরা স্ক্ষাজগতের অন্ধুভব করি। স্ক্ষাজগৎকে অনুভব
করিতে স্ক্ষাদেহ আছে। কচিৎ স্বপ্লাবস্থায়, অনেকসময় ধ্যানাবস্থায়
স্ক্ষাজগৎকে দর্শন করা যায়।

কারণ-জগৎ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। এই কারণ-জগৎকে জানিবার জন্ম আছে কারণ-দেহ। স্বযুপ্তি অবস্থায় কারণ-জগতের কিছু খবর পাওয়া যায়। বিশেষভাবে সমাধি অবস্থায় কারণ-জগতের যথার্থ জ্ঞান হয়। কারণ-জগতের দেবতাদের সাক্ষাৎকার হয়। স্থুলদেহীর আত্মা বৈশ্বানর স্থুলভূক্। স্ক্ল-দেহীর আত্মা তৈজস স্ক্ষাভূক্ । কাবণ-দেহীর আত্মা প্রাক্ত আনন্দভূক্।

স্থুল সৃদ্ধ কারণ তিন দেহই আত্মার উপাধি। স্বতরাং উপাধি-শৃন্ম কোনপ্রকার আবরণহীন আত্মার স্বরূপ হইতেছে চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থা। এই তুরীয় অবস্থার বর্ণনা করিতেছেন মাণ্ডুক্য-ক্রাতি—৭ম মন্ত্রে।

৭। নান্তঃপ্রজ্ঞ ন বহিঃপ্রজ্ঞ নোভয়তঃপ্রাক্তমিত্যাদি।

চতুর্থপাদ বা তুরীয় ভূমিতে আত্মার সর্ব্বোক্তম অবস্থা বা স্বরূপাবস্থা প্রকটিত। তখন আত্মা পরমাত্মা একীভূত। একাত্ম-প্রত্যয়সার। তার অবস্থার পরিচয় দিয়াছেন কতগুলি বিশেষণ ছারা। তন্মধ্যে তিনটি ভাববাচী বিশেষণ—শাস্ত, শিব ও একাত্ম-প্রত্যয়সার। আর সকল অভাববাচী পরিচয়।

নাস্ত:-প্রজ্ঞা, ন বহি:-প্রজ্ঞা, নোভয়তঃ-প্রজ্ঞা, ন প্রজ্ঞানঘনা, ন প্রজ্ঞা, নাপ্রজ্ঞা, অদৃষ্টা, অব্যবহার্যা, অগ্রাহ্যা, অলক্ষণা, অচিষ্ট্যা, অব্যপদেশ্যা, প্রপঞ্চোপশমা, অক্ষৈতম্। বিশেষণগুলির অর্থ বলা বাইতেছে

নান্তঃ-প্রজ্ঞা-অন্তর্জগতের কোন অনুভব নাই, অন্তরিন্দ্রিয় ক্রিয়াহীন।

ন বহিঃপ্রজ্ঞা—–বাহ্য জগতের কোন অমুভব নাই, বহিরিন্ত্রিয় ক্রিয়াহীন। নোভয়তঃ-প্রজ্ঞং—বাহির ভিতর মিলিত কোন অমুভব নাই।
ন প্রজ্ঞানঘনং—ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ কোন জ্ঞানযুক্ত নহেন।
ন প্রজ্ঞং—সর্ব্বজ্ঞ নহেন।
নাপ্রজ্ঞং—অসর্ব্বজ্ঞ নহেন।

অদৃষ্টং—তত্তুল্য কেহ নাই। অগ্রাহঃ—কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন।

অলক্ষণং—অনুমানপ্রমাণ-গ্রাহ্য নহেন। অব্যপদেশ্যং—শক্ প্রমাণের বিষয় নহেন।

অব্যবহার্য্যং—উপমানপ্রমাণের বিষয় নহেন, তৎসদৃশ কিছুই ন। থাকায়।

অচিন্ত্যং---সর্ববিধ-প্রমাণাতীত। প্রপঞ্চোপশমং--জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষ্প্রির অতীত। অদ্বৈতং--দ্বিতীয়-রহিত। সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদ-শৃত্য।

# স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।

তুরীয়কে আত্মা বলা হইয়াছে। আত্মা সকলেরই স্বরূপ।
স্বরূপ কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। আত্মা পরম প্রেমাস্পদ।
বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন—"আত্মনস্ত কামায় সর্বহং প্রিয়ং
ভবতি।" আত্মা প্রিয়তার মূর্ত্তি। "যোহয়মাত্মা ইদমমূতং,
ইদং ব্রহ্ম, ইদং সর্বহং"। বৃঃ আঃ ২০৫০১। যদি তুরীয় ব্রহ্ম সেই
প্রেমাস্পদ আত্মাই হইলেন—তখন তিনিই পরম প্রীতির বিষয় ইহা
বৃঝা গেল। স্বতরাং সেই আত্মা ত বিজ্ঞেয় বটেই। শুধু বিজ্ঞেয়
নয় প্রাপ্তব্য, পরমপ্রাপ্তব্য, অবশ্য প্রাপ্তব্য ঘটে।

এই চারিপাদ আত্মার সহিত, পরব্রহ্মবাচক যে প্রণব অক্ষর, তাহার সামঞ্জন্ম বিধান করিতেছেন শ্রুতি, ৮ম মন্ত্রে—

সোহয়মাত্মাধ্যক্ষরমোক্ষারোহিশ্বমাত্রমিত্যাদি---আত্মার ১ম পাদ—জাগ্রৎ—বৈশ্বানর ওঁকারের অকার

- ২য় পাদ স্বপ্ন—তৈজস
- উকার মকার
- ৩য় পাদ সুষুপ্তি—প্রাজ্ঞ
- ৪র্থ পাদ তুরীয়—শিব
- .. ওঁকার
- ৯। সোহয়মাত্মা—সেই ওঁকারই আত্মা। ওঁকার পাদক্রমে বিভক্ত হইয়া মাত্রাকে অধিকার করিয়া বিজ্ঞমান আছেন। জাগরিতস্থান বৈশ্বানরই ওঁকারের প্রথমমাত্রা—অকার। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বিভামান। সাদৃশ্যটি এইরূপ—অকার দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় অক্ষর পরিব্যাপ্ত। স্থলদেহই বৈশ্বানর চৈত্ত সমস্ত জগৎ ভরিয়া আছে। ব্যাপিয়া থাকার জন্ম অথবা সকলের প্রথম বলিয়া এই কল্পনা—প্রথমামাত্রাপ্তেরাদিমন্ত্রাদ্বা। এই তত্ত্ব রহস্ত যিনি জানেন তিনি সকল কাম্যবস্তু লাভ করেন এবং সকল প্রথম স্থান লাভ করেন।
- ১০। স্বপ্নস্থান তৈজ্ঞস, ওঁকারেব দ্বিতীয় মাত্রা 'উ' কার। উৎকৃষ্টৰ ও মধ্যস্থৰ হেতু ( উৎকৰ্ষাৎ উভয়ন্বাদ্বা )। যেমন অকার ও মকারের মধ্যে উকার আছে। সেইরূপ বিশ্ব ও প্রাজ্ঞের মধ্যে তৈজ্ঞস আছে, যিনি এইরূপ উপাসনা করেন তিনি বিজ্ঞান পরস্পরার বৃদ্ধি সাধন করেন। তিনি সর্বব্র সম আদরণীয় হন। কি শক্ত কি মিত্র কেহই তাঁহাকে দ্বেষ করে না। তাঁহার বংশে অ-ব্রহ্মজ্ঞ জন্মগ্রহণ করে না।

১১। এইবার তৃতীয়পাদ ও তৃতীয় মাত্রার একছ প্রদর্শন। স্বস্থিস্থান প্রাক্তই ওঁকারের তৃতীয়মাত্রা ম-কাব। পরিমাণ ও একীভাব (মিতেরপীতের্বা) ইহাতে ছয়েব সাদৃশ্য। প্রাক্ত কর্তৃক বিশ্ব ও তৈজস পরিমিত হইয়া থাকে। যথন হয় তথন বিশ্ব ও তৈজস প্রাক্তি প্রহা হইতে আবার উৎপন্ন হয়। স্বস্থিকালে প্রাক্তে বিশ্ব ও তৈজস একীভূত হয়। উচ্চারণ-কালে অ-কার উ-কার ম-কারে প্রবেশ করে, এই তত্ত্বরহস্থ যিনিজানেন তিনি এই বিশ্বরহস্থকে যথার্থভাবে জানেন।

১২। সর্বশেষে শেষ-মন্ত্রে ওঁকারের তুরীয় ভাব বলিতেছেন অমাত্র\*চতুর্থোহব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদৈত এবমোক্ষার আত্মৈব।

যাহার মাত্রা নাই, যিনি বাক্যের অগোচর, মনের অগোচর, যেখান হইতে জগং প্রপঞ্চ উন্তুত ও উপশমপ্রাপ্ত, সেই দৈত-রহিত, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ত্রিপাদ ত্রিমাত্র ওঁকারই আত্মা। যিনি এই তত্ত্ব জানেন তিনি আত্মদারা আত্মাতে প্রবেশ কবেন। অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপতা লাভ করেন।

এইভাবে অক্ষরত্রন্ধ-স্বরূপ ওঁকারের তত্ত্ববহস্য মাণ্ড্ক্যশ্রুতিই বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অক্সাক্স প্রায় সকলশ্রুতিতে, গীতায়, পুরাণাদিতে প্রণব-তত্ত্বের গভীর রহস্যেব কথা আছে। প্রসঙ্গতঃ কিঞ্চিৎ দিগ্দের্শন করা যাইতেছে।

कर्ठ-अञ्चि-->।२।১৫

সর্বে বেদা যৎ পদমামনস্থি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদস্থি। যদিচ্ছতো ব্রহ্মচর্যং চবস্তি ভত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি গুমিভোতং।

বেদবাক্য সকল যে বস্তু প্রতিপাদন করেন, সকল তপস্থা। যাঁহার প্রাপ্তির সহায়ক, যাঁহাকে পাইবার জন্ম ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন, তোমাকে সেই প্রাপ্য বস্তুর কথা বলিব—সেই বস্তু ওঁকার।

> এতদ্বোবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্বোবাক্ষরং পরম্। এতদ্বোবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্ত তৎ॥ এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ কঠ ১।২।১৬-১৭:

ওঁকারই অক্ষরত্রন্ধ পরত্রন্ধ, ওঁকার-রূপে ত্রন্ধোর উপাসনা করিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই লাভ হইয়া থাকে। ওঁকারই শ্রেষ্ঠ আলম্বন। আলম্বন অর্থ ত্রন্ধা-প্রাপ্তির আশ্রয় বা অবলম্বন। এই অবলম্বনকে জানিয়া সাধক ত্রন্ধালাকে মহীয়ান হন।

মুগুক শ্রুতি ২'২।৪, এই মন্ত্র ধ্যান বিন্দুপনিষদেও দৃষ্ট হয় ১।১৭। প্রণবো ধনু: শরো হাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমূচ্যতে।

অপ্রমত্ত্বেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ ॥

ওঁকার ধমু। আত্মা বাণ এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্য বস্তু।

ও মিত্যেবং ধ্যায়থা আত্মনা

স্বস্থি পরায় ভমস্তঃ পরস্তাৎ॥

তোমরা ওঁকারকে অবলম্বন করিয়া আত্মাকে ধ্যান কর অজ্ঞানের পরপারে যাইবার জন্ম। প্রশ্নোপনিষং ৫।৬
তিন্তো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা
অক্টোগুসকা অনুবিপ্রযুক্তা:।
ক্রিয়াস্থ বাহ্যান্তর-মধ্যমাস্থ
সম্যক্-প্রযুক্তাস্থ ন কম্পতে জ্ঞঃ॥

ওঁকারের তিনটি মাত্রা মৃত্যুর অধীন। কিন্তু যদি একই ব্রহ্মে নিবিষ্ট ভাবে পরস্পাব সম্বন্ধ হয় এবং বাহ্য আভ্যন্তর ও মধ্যম স্থানের অধীশ্বরের প্রাকৃষ্ট ধ্যানরূপ যোগক্রিয়া সমূহে বিনিযুক্ত হয তবে এবস্থিধ বিভাগজ্ঞ যোগী বিচলিত হন না (স্বামী গঞ্জীরানন্দজীর অনুবাদ)।

ঝগ্ভিরেতং যজুভিরস্তরিক্ষম্। প্রশ্ন ৫।৭

ঋক্সমূহদারা প্রাপ্য মনুস্থালোক, যজু:-সমূহদারা প্রাপ্য চল্রলোক, সামসমূহ দারা প্রাপ্য মেধাবীদের অগম্য ব্রহ্মলোক। এই লোক উপাদক ওঁকার অবলম্বনেই প্রাপ্ত হন। যাহা শাস্ত অজ্ঞর অমূত অভয় ও সর্বোত্তম, তাহা এই ওঁকার-রূপ প্রতীক অবলম্বনেই প্রাপ্ত হন।

নাদবিন্দু-উপনিষং ওঁকারকে একটি হংসের সঙ্গে তুলনা করিরা রূপের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—প্রণবরূপ হংসের অকার দক্ষিণ পক্ষ, উকার বামপক্ষ, মকার পুচ্ছ, অন্ধিমাত্রা মস্তক। রক্ষ: ও তমোগুণ হংসের বাম দক্ষিণ চরণ, সত্ত্বগুণ দেহ, ধর্ম দক্ষিণ-চক্ষ্, অধর্ম বামচক্ষু। হংসের চরণদ্বয়ে ভূম্লেকি, ভামুদ্বয়ে ভূবর্লোক, কটি দেশে স্বর্লোক নাভিদেশে মহর্লোক। স্থাদয়ে জনলোক, কণ্ঠে ওপোলোক, ভ্রমধ্যে সত্যলোক বিরাজিত। এই ওঁকাররূপ মন্ত্র সহস্র-সংখ্যক মন্ত্রকে অতিক্রেম করিয়া বিভ্যমান (সহস্রার্থমতীবাত্র মন্ত্র এষ প্রদর্শিতঃ)—নাদবিন্দু ১-৫।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ১৷১৪

স্বদেহমরণিং কুতা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেরিগূঢ়বং ১।১৪

নিজ্ঞদেহকে অধরারণি ও প্রণবকে উত্তরারণি ভাবনা করিয়া পুন: পুন: ধ্যানরূপ মন্থনের দ্বারা (অগ্নির স্থায়) লুক্কায়িত জ্যোতিম্ময় পরমাত্মাকে দর্শন করিবে। এই মন্ত্র—ধ্যান বিন্দৃ-উপনিষদেও বিভ্যমান আছে (১১১৮)

বরাহোপনিষৎ ৪।১

প্রণবাত্মিকা ভূনিকা অকারোকার মকারাদ্ধ মাত্রাত্মিকা স্থলস্ক্ষ-বীজ-সাক্ষিভেদেন অকারদয় শ্চতুর্বিধা:। তদবস্থা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-স্ব্যুপ্তিত্রীয়া:। অকার: স্থুলাংশে জাগ্রদ্বিশ্ব: স্ক্লাংশে তত্তৈজস:। বীজাংশে তৎপ্রাক্ত। সাক্ষ্যংশে তত্ত্বীয়:।

ওঁকার সুলাংশে সম্প্রিখ:। স্ক্র্যাংশে ততৈজ্ঞস:, বীজাংশে তৎপ্রাজ্ঞ:। সাক্র্যাংশে ততুরীয়:। মকার: সুলাংশে স্থ্পুবিখ:। স্ক্র্যাংশে ততুজস:, বীজাংশে তৎ প্রাজ্ঞ:, সাক্ষ্যাংশে ততুরীয়:। অন্ধ্র্যাত্র সুলাংশে ত্রীয়: বিখ:। স্ক্রাংশে ততৈজ্ঞস:। বীজাংশে তংপ্রাজ্ঞ:, সাক্ষ্যাংশ ত্রীয়:॥

আকার উকার মকার এবং অর্দ্ধমাতা রূপ প্রণব স্বরূপের ভূমিকার কথা বলা হইতেছে। প্রত্যেকটি সূল সৃদ্ধ বীজ ও দাক্ষী ভেদে চারিপ্রকার। তাহাদের জাগ্রং স্বপ্ন সুষ্থি ও তুরীয় ভেদে চারিটি অবস্থা আছে। অকারের স্থুলাংশে জাগ্রদ্ বিশ্ব, স্মাংশে জাগ্রং তৈজস। বীজাংশে জাগ্রংপ্রাজ্ঞ। দাক্ষ্যশে জাগ্রংতুরীয়। এই ভাবে উকারের এবং মকারের ও অর্জমাগ্রার প্রত্যেকের চারি অবস্থা। এই ভাবে প্রণবের ১৬ মাত্রা।

শিব-মহিম্ন-স্থোতে ২৭-সংখ্যক শ্লোকে প্রণবের তত্ত্ব কথিত হইয়াছে।

ত্রয়ীং তিস্ত্রো বৃত্তীস্ত্রিভূবন-মথো ত্রীনপি সুরান্
অকারাত্যৈবর্ণৈ স্ত্রিভিরভিদধন্তীর্ণ-বিকৃতি।
তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিভিরবক্ষানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্॥
শরণদ শিবকে লক্ষ্য করিয়া বলা ইইয়াছে—

ওঁকার তোমারই স্তৃতি করিতেছে, ওঁকারের স্বরূপ তিনবেদ ত্রয়ী—স্বাক্ যজু: সাম তোমার মূর্ত্তি, তিনবৃত্তি জ্বাগ্রং স্বপ্ন সূ্র্যুপ্তি তোমারই তিন অবস্থা, ত্রিভূবন—ভূ-ভূব:-স্থ: তোমারই মূর্ত্তি, ত্রীন্ স্থরান্ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর তোমারই রূপ। ওঁকারের অকার উকার মকার তিন অক্ষর উক্ত তিন ভাবে তোমার মহিমা গাহিতেছে। ঐ তিন বর্ণের একত্র সমাবেশে যে ধ্বনি তাহা তুরীয় রূপে তোমার গুণ কীর্ত্তন করে।

এই স্তুতি অমুসারে

অ উ ম ঋকু যজু: সাম—বেদ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষ্প্তি—বৃত্তি
ভূঃ ভূবঃ স্বঃ—লোক
ব্রন্ধা বিষ্ণু, শিব—দেবতা
মাণ্ড,ক্য—বিশ্ব তৈজ্ঞস প্রাক্ত

জীব-চেতনায় যাহা বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞ—সমগ্র ব্রহ্মচেতনায় তাহাই বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর।

নিম্বার্কাচার্য্যের ব্যাখ্যায়— অকার অর্থ ব্রহ্ম ( অক্ষরাণামকারোহস্মি—গীতা)। উকার অর্থ গুরু যিনি উধর্ব দিকে দাইয়া যান। মকার অর্থ জীবাত্মা।

'ম' বর্ণের পঞ্চবিংশ অক্ষর। সাংখ্যের পঞ্চবিংশ তত্ত্ব—
জীবাত্মা (পুরুষ)। স্থৃতরাং নিম্বার্কাচার্য্যমতে—ওঁকারের তিন
অক্ষর ঈশ্বর, গুরু ও সাধক বুঝায়। ওঁকার রূপ একটি যজ্ঞ।
যজ্ঞে হাতায় করিয়া অগ্নিতে হৃত অর্পণ করা হয়। জ্ঞাপে হৃত
স্থানীয় নিজেকে গুরুরুলী হাতায় তুলিয়া অগ্নিরূপী ঈশ্বরে অর্পণ
করিতে হয়। গুরুদেবের মধ্যস্থৃতায় নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ, এই
সাধনতত্ত্ব ওঁকারের মধ্যে নিহিত।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি প্রথম হইতেই ওঁকার উপাসনার কথা বলিয়াছেন। ভাগ্রের প্রারম্ভে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন— ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোহভিধানং নেদিষ্ঠং তন্মিন্ হি প্রযুক্ষ্যমানে স প্রসীদ্ভি প্রিয়-নাম-গ্রহণে ইব লোকঃ। ওঁকার পরব্রহ্মের নেদিষ্ঠ অভিধান—ব্রহ্মবাচক অনেক শব্দ আছে কিন্তু ওঁকার ভাহার নিক্টতম বাচক প্রিয় নাম। প্রস্তুলিও যোগসূত্ত্তে বলিয়াছেন "তস্থ বাচকঃ প্রণবঃ।" গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "প্রণবঃ সর্ব-বেদেষু" "ওঁ তৎ দদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্তিবিধঃ স্মৃতঃ"। ব্রহ্মের প্রিয়নাম বাচকও বটে প্রণব। এই নামে ব্রহ্মের সর্বাধিক প্রদারতা ইইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাধ্যায়ের অষ্ট্রম অনুবাকে কয়েকটি সূত্রের মত ছোট ছোট মন্ত্রে ওঁকার-তত্ত্ব বলা ইইয়াছে—

ওঁমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্। ওমিত্যেতদমুকৃতির্হ স্ম বা অপৌ প্রাবয়েত্যা প্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওম্ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিতি অধ্বযু: প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্ম প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমমুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষারাহ ব্রহ্মোপাপ্রবানীতি। ১৮

ওঁ-কে ব্রহ্মরপে উপাসনা করিবে। সমস্তই ওঁকার-স্বরূপ।
ওঁ সম্মতি-জ্ঞাপক। ওঁ প্রাবয় বলিলে ঋত্বিগ্রাণ প্রবণ করান।
ওঁ উচ্চারণ-পূর্বক সামগান করা হয়। ওঁ শোম বলিয়া শস্ত্রসকল
(গীতি-রহিত ঋক্সমূহ) পাঠ হয়। ব্রহ্মা প্রতিকার্য্যে অনুজ্ঞা দেন ওঁকার বলিয়া। ওঁ বলিয়া অগ্নিহোত্রের অনুমতি দেওয়া হয়। ব্রহ্মলাভ করিব মনে করিয়া ব্রহ্মোপদেশ্য ওঁ উচ্চারণ করেন ও ব্রহ্মলাভ করেন।

প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে সত্যকাম পিপ্পলাদ ঋষিকে প্রশ্ন করিয়াছেন—যাহারা যাবজ্জীবন প্রণবের অভিধ্যান করেন তাঁছারা কোন লোক জয় করেন—ঋষি উত্তর করিতেছেন—

> এতবৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোক্ষার:। ৫।২ তক্ষাদ্ বিদ্বান, এতেনৈবায়তনেন একতর মধেতি।

পর ব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম আছেন, তত্ত্যুই ওঁকার। বিদ্বান্ ব্যক্তি ওঁকার প্রতীকাবলম্বনে ব্রহ্মের অনুগমন করেন। তারপর। ৩-৫ মস্ত্রে বলিতেছেন—সাধক বিদি অকার-মাত্রাত্মক প্রণবের। (শুধু অকার-মাত্রার) উপাসনা করেন—তিনি অকার-মাত্রাকে-সাক্ষাৎ করিয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে জাত হন। ঋগ্রেদাত্মক প্রথমন মাত্রা তাঁহাকে মনুষ্যুদেহ প্রাপ্ত করায়। তিনি তথায় তপস্থা ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রহ্মাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করেন (স তত্র তপসা, ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রহ্মা সম্পন্নো মহিমানমনুভব্তি)

শ্বকার ও উকার এই তুইমাত্রার উপাসক দেহাস্তে উকার মাত্রারূপী যজুর্বেদকর্তৃক শ্বস্তরিক্ষে চন্দ্রলোকে নীত হন। সেখানে ঐশ্বর্য্য-ভোগাস্তে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন ( স সোমলোকে বিভূতি-মনুভূয় পুনরাবর্ত্তে )

যিনি অ-উ-ম তিন মাত্রাযুক্ত ওঁকারের উপাসনা করেন তিনি দেহান্তে ব্রহ্মলোকে যান। সেগানে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হন। আর পুনরাবৃত্তি হয় না (সহ বৈ পাপ্মনা বিনিমুক্তঃ স সামভিক্রীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে) জীবসমষ্টিভূত যে হিরণ্যগর্ভ তাহা হইতেও যে উত্তম পরম পুরুষ তাঁহার দর্শন লাভ করেন।

অ-উ-ম এই তিন অক্ষরের দ্বন্দ্ব সমাসে ওম্ শব্দ নিপার। ইহা ছাড়া অক্স উপায়েও ওঁ শব্দ হইতে পারে। এই উপায়টি দেখাইয়াছেন সপ্তশতী চণ্ডার টীকাকার পণ্ডিত শ্রীশাস্তমু চক্রবর্ত্তী। চণ্ডার টীকার প্রারম্ভে ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনিঃ দেখাইয়াছেন যে অব্ধাতু মন্করিয়াওম্ শব্নিজ্পার। অব রক্ষণে। অব ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। ওম্ অর্থ যিনি রক্ষা করেন।

অব্+মন্। 'অবতেষ্টিলোপশ্চ'—পাণিনির এই উণাদি স্ত্রাম্সারে মন্প্রত্যয়ের টি অর্থাৎ অন্ অংশ লোপ হয়। থাকে শুধুম্।

জরত্ব- শ্রি-ব্যবিমবামুপধায়া চ এই স্ত্রামুসারে অব্ধাতুব উপধা ও ৰকার স্থানে উঠ্হয়। ঠকার ইং যায়। স্ত্রাং অব্+মন্ = উম্। 'সার্ব্যধাতুকার্ধধাতুক্য়োং' এই স্ত্রামুসারে উকারের গুণ হইল ওম্পদ নিষ্পন্ন হইল।

ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয় করিয়া হয় ধর্ম। আর অব্ ধাতু মন্ প্রত্যয় করিয়া হইয়া ওম্। ধর্ম অর্থে যিনি ধরিয়া রাখেন। ওম্ অর্থে যিনি রক্ষা করেন। ছুয়ের অর্থ প্রায় একই দাঁড়াইল।

মাগুক্য-শ্রুতির উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

## কৃষ্ণ-যজ্বেদীর (শ্রতাশ্রতবোপ্রিয়দ্ উপরিষদ্-ভাবনা

এই উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের একবিংশ মন্ত্রে উক্ত আছে যে, শ্বেভাশ্বতর-নামা এক বিদ্বান্ ঋষি তপঃপ্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে ঋষিসংঘ কর্তৃক সেবিত পরমপবিত্র ব্রহ্মবস্তুকে অবগত হইয়া অতিপূক্ত্য আশ্রমিগণের নিকট এই শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াভিলেন।

ইহাতে বুঝা গেল দ্রস্থী ঋষি শ্বেতাশ্বতরের নামেই এই উপনিষদের নামকবণ।

় এই শ্রুতি পত্তে লিখিত। শ্লোকগুলি সহজ স্থুন্দর মনোহর। বৈদিক পরিভাষা কম। এই জন্ম অনেকে মনে করেন পরবর্তী লেখা। এই শ্রুতির ভাষা প্রাঞ্জল, ভক্তি-ভাবে সমুজ্জল।

মোট ছয়টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে ১৬টি মন্ত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৭টি, তৃতীয়ে ২১টি, চতুর্থে ২২টি, পঞ্চমে ১৪টি ও ষষ্ঠে ২৩টি মন্ত্র আছে। মোট মন্ত্রের সংখ্যা ১১৩টি।

প্রথম মন্ত্র-

ওঁ ব্ৰহ্মবাদিনো বদস্তি কিং কারণং ব্ৰহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক চ সম্প্ৰতিষ্ঠাঃ।

#### অধিষ্ঠিতাঃ কেন স্থাতেরেষ্ বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম॥

বেদালোচনা-তৎপর ব্রাহ্মণগণ—কর্মের ফল স্বর্গসুখ, কিংবা বিষয়সুখ—সকলই বিনশ্বর ইহা অনুভব করিয়া যথার্থ সভ্য তত্ত্ব কি তাহা নির্দ্ধারণের জন্ম নিজেরাই নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। এইবার আলোচনাকে ব্রহ্মোগ্য বলা হয়।

কিং কারণং ব্রহ্ম ? ব্রহ্ম কিং কারণম ? বিশ্বের আদি কারণ কি ব্রহ্মই না অপর কেছ ?

ব্রহ্ম কিং কারণম্ ? ব্রহ্ম কি জাতীয় কারণ ? কর্ত্তা রূপে কারণ না উপাদান রূপে কারণ ? কারণং ব্রহ্ম কিং ? জগতের কারণ যে ব্রহ্ম তিনি কি নির্পূণ না সঞ্জণ ?

কেন জীবাম ? কি নিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। জীবাম কেন ? আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই কি হেতু ? কেন অধিষ্ঠিতাঃ মুখেতরেষু ব্যবস্থাং বর্তামহে ? হে ব্রহ্মবাদিগণ, কি হেতু আমর । মুখছুংখের ব্যবস্থা করতঃ জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি! কিসে সুখ হইবে, কিসে তুঃখ যাইবে, এই ব্যবস্থায় সর্বদা লাগিয়া আছি কি কারণে গ

অথবা—আমরা ব্রহ্মবিদ্ (শাস্ত্রবিদ্) হইয়াও ছ:খ-সুখের ব্যাপারে সর্বদাই ভোগলিপ্ত কেন ? কেন ? কাহা দ্বারা চালিত ছইয়া ?

এই প্রথম মন্ত্রে কেবল প্রশ্নই। এই দার্শনিক প্রশ্নগুলি ঋষি-সংঘের অনুধ্যানের বিষয়। এই প্রশ্নগুলি লইয়া ভাবনা করিতেই সাধক দার্শনিক ভাবময় হইয়া উঠেন।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর সকল শ্রুতি ভরিয়া। এই শ্রুতির পরবর্ত্তী মন্ত্র-সমূহে প্রশ্নগুলির কিছু কিছু উত্তর মিলিবে। প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়াই শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। এই প্রশ্নগুলি দিয়া সাধককে ভাবনাযুক্ত করিয়া রাখাই শাস্ত্রের দক্ষ্য।

দ্বিতীয় মন্ত্রে উত্তর দিবার চেষ্টা আরম্ভ।

জগতের কারণ কি ? কাল ? যে কালে জগতের সকল বস্তুর পরিণতি হয়, সেই পরিণাম সংঘটক কাল-শক্তিই কি জগতের কারণ ?

অথবা, স্বভাব ? পরমাণুগুলি স্বভাববশে মিলিয়া মিশিয়া আপনা আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে ? জগৎ কোন শক্তির কার্য্য নহে, মৌলিক ৰস্তু সকলের পরস্পরের মিশ্রণ ব্যামিশ্রণ হইতে স্বভাব বশে সৃষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে ? অথবা নিয়তি ? জীবনিচয়ের অসংখ্য কর্ম ও কর্মফল ভোগের জন্ম এই বিশাল বিশ্বের রচনা।

অথবা যদৃচ্ছা ? কোন কারণ নাই। হঠাৎ বিনা কারণে পরমাণুরা ইচ্ছামত মিলিয়া মিশিয়া এই জগৎটা পড়িয়া ফেলিয়াছে।

অথবা পুরুষ ? কোন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ?

ইতি যোনিঃ চিন্তাঃ—এই যে কারণগুলি ইহার কোন্টা ঠিক তাহা চিন্তনীয়। গভীর-ভাবে বিচার-পূর্বক গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অথবা—এই সবগুলি কারণ একত্র হইয়া এ সৃষ্টি কার্য্য সাধন করিয়াছে ? না তাহা হইতে পারে না, এষাং সংযোগঃ তুন। কারণ, আত্মভাবাং। সংযোগস্ত আত্ম-সাপেক্ষভাং। আত্মা অর্থাং চৈতক্ত সন্তা না থাকিলে কোন সংযোগই টিকিয়া থাকিতে পারে না। চৈতক্ত সরিয়া গেলে উপাদানগুলি পরস্পার বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। আর জীব যে সৃষ্টির কারণ হইবে তাহা হইতে পারে না। কারণ জীব নিজের সুথ ছঃথের ব্যাপারেই অনীশ— কর্তৃত্বীন। অথবা, জীব সুথ ছঃথের অধীন বলিয়াই দে অনাশ অর্থাং সৃষ্টাদি কার্য্যে অসমর্থ। এই ভাবে চিন্তা ভাবনা করিয়া যে সব প্রশ্ন ভোলা হইয়াছে তাহার উত্তর কি পাওয়া যাইবে না ? এই সকল মৌলিক প্রশ্নের কোন সমাধান কি মিলিবে না ? মিলিবে। ঋবি-সংঘের কাছে মিলিবে তৃতীয় মন্ত্রে সেই কথা বলিবেন।— দ্রষ্টা ঋষিদের কথা। ঋষিগণ "দেবাত্মশক্তি" দর্শন করিয়াছেন—দেবস্থ পরমেশ্বরস্থ আত্মভূতাং অস্বভন্ত্রাং শক্তিং—পরমেশ্বরের যে আত্মভূত স্বাধীন শক্তি তাহা তাঁহারা দর্শন করিয়াছেন। কি উপায়ে ? ধ্যানযোগের অনুগত হইয়া, অপরোক্ষ অনুভূতিতে দর্শন করিয়াছেন।

যে দেবতার আত্মশক্তি দর্শন করিয়াছেন সেই দেৰতার পরিচয় দিতেছেন—

> যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তাগুধিতিষ্ঠত্যেক:। ১।৩

সেই এক অদ্বিতীয় দেবতা যিনি পূর্বোক্ত কালাদি 'নিথিলানি সর্বাণি কারণানি অধিতিষ্ঠতি — নিয়ময়তি।' পূর্বোক্ত সমুদয় কারণকে যিনি নিয়মিত করেন। দেবতার যে আত্মশক্তি ঋষিগণ দর্শন করেন সেই আত্মশক্তির পরিচয় দিয়াছেন—স্বহুণিঃ নিগ্ঢ়াং—স্বগুরুজস্তমোভিঃ কার্য্যভূতৈঃ বিষয়জাতৈঃ বা নিগ্ঢ়াং প্রচ্ছরাং। সন্তর্বজস্তমোময়া ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি যাহা তাহাতে প্রচ্ছরভাবে আছে। নিজের কার্য্যভূত বিষয়সমূহ দ্বারা ঢাকা পড়িয়া আছে। এই শক্তি ঈর্গরের মায়া শক্তি। সৃষ্টির মূলে এই মায়া শক্তি। তাইাছেন ধ্যানে। স্বৃতরাং তাঁহাদের নিকট ঐ সকল গভীর প্রশ্বের স্বসমাধান পাওয়া যাইবে।

পরবর্ত্তী হুইটি মন্ত্রে (৪-৫) ব্রহ্মের কার্য্যরূপ অর্থাৎ ব্দগজ্ঞপের বর্ণনা করিতেছেন। একটি মন্ত্রে (৪র্থ) চক্রের উপমা দ্বারা পার একটি মন্ত্রে (৫ম) নদীর উপমা দ্বারা। ব্দাচক্র—একনেমি—কারণ-রূপ একব্দা চক্রনাভি, বৃত্ত ব্য = সত্ত্বরজঃ ভনঃ। যোড়শ অন্ত —পঞ্ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়। শতার্দ্ধারং = একশতের অর্থেক ৫০টি অর, বিংশতি প্রভার, (প্রতি অর, দশেন্দ্রিয় ও তৎ তদ্ বিষয়)

ষড়াইক সমন্বিত = 'ভূমিরাপোনলো বায়ু:' ইত্যাদি অষ্টধা প্রাকৃতি, ত্বগাদি অষ্টধাতু, অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যা, ধর্মাদি ভাবাষ্টক, ব্রহ্মাদি দেবাষ্টক, দয়াদি গুণাইক—এই ছয়টি অষ্টক যুক্ত, এক পাশশালী—কামনা রূপ একটি পাশযুক্ত। ত্রিবিধ মার্গ—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি। দ্বিনিমিত্ত—ধর্ম, অধর্ম। একমোহ—কর্মফল। এই বিশ্বরূপকে অধীমঃ (ধ্যান করি)। প্রবর্ত্তী শ্লোকে এই ক্রিয়া আছে।

এই কার্য্যবন্ধ বা জগং একটি নদী—পাঁচটি শ্রোত, চক্ষুরাদি
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্যোনি ক্ষিত্যবাদি, পঞ্চপ্রাণ—প্রাণাপান
ইত্যাদি নদীর উন্মিনালা। পঞ্চ বুদ্ধ্যাদির আদি যেন তাহার
মূল উৎস। পঞ্চাবর্ত্ত শব্দস্পর্ণাদি পঞ্চ, পঞ্চ তুঃখবেগ = গর্ভ জন্ম
জ্বরা ব্যাধি মৃত্যু। পঞ্চপর্ব্ব = অবিতা অস্মিতা রাগ দ্বেষ
অভিনিবেশ। এই পঞ্চাশপ্রকার ভেদযুক্ত।

এই জগদ্রপ বিশ্বরূপকে ধ্যান করি।

ব্রহ্মের জগদ্রপের বর্ণনা করিয়া এখন জ্ঞীবরূপের কথা বলিতেছেন। (১৷৬ মন্ত্র)

জাবহংস ঐ ব্রহ্মচক্রে ভ্রমণ করিতেছে। এই চক্র সর্ব-জীবাধার ও সর্বজীবের লয়-স্থান। এই চক্রে সে ভ্রমণ করে কেন—নিজেকে প্রেরক ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ মনে করিয়া। যথন জ্বীব জানিতে পারে যে সে সর্বক্ষণ পরমেশ্বরের সহিত জুষ্ট অর্থাৎ একত্র সংযুক্ত — তখন সে অমৃতত্ব লাভ করে। এই ভোগ-ক্ষেত্রে আর ঘুরিতে হয় না।

(১।৭ মন্ত্র) পরব্রহ্মের কথা বেদে গীত হইয়াছে (উদগীতমেতৎ) তাঁহাতেই জগতের স্থপ্রতিষ্ঠা। তিনি অমর। তাঁহাতে তিনটি ভাব—ভোক্ত: ভোগ্য ও নিয়ন্তা। জগদতীত ব্রহ্মকে জানিয়া জীব ভাহাতে লীন হইয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন (যোনিমুক্তাঃ)।

(১৮ মন্ত্র) যিনি ঈশ তিনি ক্ষর অক্ষর ব্যক্ত অব্যক্ত যাহা কিছু সবই ধারণ করিয়া আছেন। আর যিনি অনীশ জীবাত্মা তিনি কিন্তু অবিচ্ছা-বন্ধনে বদ্ধ (বধ্যতে)। বদ্ধ হন কেন—ভোক্ত-ভাবাৎ ভোক্ত্-ভাব বর্শতঃ সুথ ছংখাদির অধানতা বশতঃ। বন্ধন মুক্তির উপায় কি ? জ্ঞাত্মা দেবং মুগতে সর্ব-পাশোঃ। প্রমেশ্বরকে জানিলেই বন্ধন মুক্তি।

(১১৯) মস্ত্রে জীব এবং ঈশবের ভেদ বলিতেছেন — ঈশব জ্ঞা, জীব অজ্ঞ। ঈশব ঈশ, জীব অনীশ। তুইই জন্মর্হিত।

ইহাছাড়া জন্মরহিত আরও একটি তত্ত্ব আছে সে ভোক্তৃ-ভোগ্য, অর্থযুক্ত। ভোক্তার ভোগের জন্ম পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ভোগ্য রূপে বিরাজমান: এই তত্ত্বটি প্রকৃতি।

এতৎ ত্রয়ং ব্রহ্ম বিন্দতে—এই তিন তত্তকেই পরমাত্মা জীবাত্মা ও প্রকৃতিকে এক ব্রহ্ম বিলয়া জ্ঞানিতে হইবে।

এই মন্ত্র অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রে কয়েকটি সূত্র আছে। ভদ্মধ্যে একটি যথা (২০০৪২)

#### "অংশো নানাব্যপদেশাদক্তথা চাপি দাশকিতবাদিত মধীয়ত একে"।

মংশ এবং অংশী বলিয়া জীব এবং প্রমান্মার ভেদ ও অভেদ শ্রুতি ব্যপদেশ করিয়াছেন। এই মন্ত্রে (১১৯) ভেদ স্পষ্ট—জ্ঞাজ্ঞো ঈশাবনীশো। মার অভেদ—"তত্ত্বমিস শ্বেতকেতো" ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। তুই প্রকারই থাকাতে স্থির হইল যে জাবেশ্বরে সম্বন্ধ ভেদাভেদ।

(১।১০ মন্ত্র) প্রকৃতির সঙ্গে ব্রন্মের ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন প্রকৃতি ক্ষর, পরমাত্মা অক্ষর (অবিভাহরণকারী), পরমাত্মা অমৃত, তিনি ক্ষর প্রকৃতি ও জাবাত্মাকে—ঈশতে নিয়ময়তি—নিয়মিত করেন।

জীবের বিশ্বমায়া নিবৃত্তির উপায়, তস্ত অভিধ্যানাৎ চিস্তনাৎ যোজনাৎ সংযোগাৎ। আর তত্তভাবাৎ তত্তজানলাভাৎ। পরবক্ষের চিস্তনে সংযোগে এবং তত্তজানে জীবের মায়া নিবৃত্তি হয় নিংশেষে (ভূয়ঃ)।

তাঁহাকে জানিলে কি হয় আরও বলিতেছেন ১।১১ মন্ত্রে—
তাঁহাকে জানিলে সমুদ্র বন্ধন ছিন্ন হয় (বিশ্বপাশাপহানি)।
মোহ হইতে জাত হথে ক্লেশ দূর হইয়া গোলে জন্ম মৃত্যু নিবৃত্তি হয়।
সেই পরম বস্তুর চিস্তনে দেহ নাশের পর বিশ্বৈশ্বর্যা নামক তৃতীয়
অবস্থা লাভ হয়। তারপর চতুর্থ অবস্থায় আপ্তকাম হইয়া
সর্বেশ্বর্যা-মুক্ত নিরুপাধি হইয়া কেবল স্থ-স্বরূপে স্থির থাকেন।

ব্রহ্মবস্তু নিত্য এবং আত্ম-সংস্থ ( সত্বাস্তর-নিরপেক্ষ )।

#### ইহার পর আর কিছু জানিবার নাই। নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।

ভোক্তা ভোগ্য প্রেরক—ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রকৃতি, প্রেরয়িভা নিয়ন্তা ঈশ্বর। এই তিনকে ব্রহ্মরূপে জানিলে মুক্তি লাভ হয়।

তৃইখানি অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি ছয়। নিজ্ঞ দেছে এক অরণি ও প্রণবকে অপর অরণি ধরিয়া ধ্যান রূপ ঘর্ষণ করিছে করিতে অগ্নির মত প্রমান্ধার দর্শন মিলে।

যেমন তিলে তৈল আছে, নিম্পেষণে পাওয়া যায়। দখিতে মৃত আছে, নন্থনে পাওয়া যায়। নদীন্সোতে জল আছে..
কলসীযোগে আনয়ন করিতে হয়। যেমন অরণিতে অগ্নি আছে,
ঘর্ষণ দ্বারা পাওয়া যায়, সেইরপ আত্মার মাঝেই পরমাত্মা
আছেন। সত্য ও তপস্যা দ্বারা লাভ করা যায়। ছত্ত্বে যেমন
মৃত আছে, নন্থনে দর্শন-যোগ্য হয় সেই রূপ সর্কব্যাপী পরম
আত্মাকে আত্মবিতা ও তপস্যা দ্বারা দর্শন লাভ করা যায়। মিনি
সত্য ও তপস্যা দ্বারা অন্থেষণ করেন তিনি পরমাত্মাকে লাভ
করেন।

## খেতাখতর-সুতি

### ( দ্বিভীয় অধ্যায় ) উপনিষদ্-ভাবনা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম ৭টি মন্ত্র বেদের সংহিতার। এই মন্ত্র-শুলি শাস্তি-পাঠের মত প্রার্থনামূলক।

তত্ত্ত্তান লাভের জন্ম প্রথম ধ্যানের আরন্তে সবিতা দেব আমার মন ও বহিমুখী জ্ঞানকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করুন। অমুগ্রহকারী সকল দেবতাগণের যে বস্তু-প্রকাশ-সামর্থ্য তাহা আনিয়া সবিতা দেবতা আমাতে সঞ্চার করুন।

আমাদের মন যেন পরমাত্মাতে যুক্ত থাকে, সূর্য্যদেবের আজ্ঞাধীন থাকিয়া আমরা যেন পরমনত্য লাভের জন্ম সর্বদা ক্রেষ্টা-পরায়ণ হই।

সবিতা-দেব আমরা ইন্দ্রিয়গণকে মনের সহিত সংযুক্ত করুন এবং তাহাদিগকে আদেশ করুন যেন তাহারা পরব্রহ্মের অভিমুখেই সর্ব্বদ। গমন করে এবং সম্যক্ দর্শন দ্বারা জ্যোতির্ময় ব্রহ্মস্বরূপকে প্রকাশ করিতে পারে।

যাহার। নিজ্ঞ নিজ্ঞ মন. ইন্দ্রিয়গণকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিতে ইচ্ছা কবেন তাহাদের সকলেরই কর্ম্বব্য সবিভা-দেবকে শ্বভি করা। কারণ ভিনি মহৎ, ভিনি জ্ঞানবান, ভিনি সর্বব্য ।

চিরস্তন ব্রহ্মকে নমস্কার পূর্বক ধ্যান করি। আমাদের কীর্দ্ধনীয় সাধুরূপে আগমন করুন। হে নিভ্য-ধাম-বাসী অমৃতের পুত্রগণ, ধ্ববণ কর। যৈখানে অগ্নি উৎপন্ন হয় বায়ু নিরুদ্ধ হয়, সোমরদের আডিশ্বা হয়, সেইখানে লোকের যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা জাগে যদি সে ব্যক্তি জ্ঞান-যোগে প্রতিষ্ঠিত না হয়।

সবিতার প্রসাদে নিতা ব্রহ্মবস্তুর সেবা করুন। সকলের উৎপত্তিস্থল ব্রহ্মকে আশ্রয় করুন। তাহা হইলে পূর্ত্ত কর্ম্ম দ্বারা আর জীবের বিক্ষেপ হইবে না।

নঙ্গলাচরণের পর শ্রুতি আরম্ভ, যোগের উপদেশ দিতেছেন— জ্ঞানা ব্যক্তি প্রণবকে তেলা করিয়া ভয়াবহ সংসার স্রোত পার হন বক্ষ,, গ্রীবা ও নস্তক সমভাবে স্থাপন করিয়া মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে হৃদ্ধে সংহত করিয়াই জ্ঞানিগণ ঐ ভেলায় আরোহণ করেন।

সাধক স্থির হন, প্রাণ বস্তুকে সংহত করেন। মন নিঃশক্তিক হইলে খাস প্রশ্বাস গ্রহণ করেন জ্ঞানিগণ অপ্রমন্তচিত্তে তৃষ্ট অশ্ব-যুক্ত রথের মত মনকে সংযত রাখেন।

পরমাত্মাতে মনঃসংযোগ করিবার উত্তম স্থান নির্দেশ করিভেছেন সমতল পবিত্র বালু পাথরকৃচি ও অগ্নিহীন স্থান, যে স্থানের শব্দ, জ্বল ও গৃহ মনের অমুকৃল, চক্ষুর পীড়াদায়ক নয়, গুছা ও কৃটীর যার নিকটে, পূব প্রবল বাতাদ বহেনা, এইরূপ স্থানে সাধক পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করিবেন।

যোগ-সাধন-কালে ব্রহ্মপ্রকাশের ছন্দে নীহার ধূম সূর্য্য বায়ু অগ্নি খড়োত বিহাতে ফটিক চন্দ্র এই সব দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকা জল অগ্নি বায়ু এই সব উবিত হইলে বৃন্ধিতে হুইবে যে শ্রীর বোগাগ্লিময় হইয়া উঠিতেছে। তথন সাধকের রোগ জর। ছাখ এসব আর থাকে না।

শরীরের লঘুৎ, নীরোগতা, লোভহীনতা, বর্ণের উজ্জ্বলতা, স্বরের মধুরতা, স্থগন্ধ ও মলমূত্রাদির অল্পতা, যোগ-সাধনার প্রাথমিক প্রকাশ রূপে এই সব দৃষ্ট হয়।

মলিন ধাতুপাত্র মাটি দ্বারা মার্চ্জন করিলে উচ্জ্জল হয়, সেইরূপ আত্মতত্ব দর্শন করিলেই সাধক কৃতার্থ হন ও বিগত-শোক হন, অক্স কিছুতেই ইহা হয় না।

যোগী সাধক আত্মতত্ত্ব দীপ দারা ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন। তথন অজ শ্রুব নির্দিপ্ত ঈশ্বরকে জানিয়া সাধক বন্ধন মুক্ত হন

এই কয়েকটি মন্ত্রে যোগদর্শন ও বেদান্ত দর্শনের অপূর্ব্ব মিলন সংসাধিত হইয়াছে। যোগীর লক্ষ্য অন্তরাত্মার দর্শন, বেদান্তীর লক্ষ্য জগন্ময় ব্রহ্ম দর্শন। বস্তুতঃ এই চুইট একট সত্য দর্শনের এপিঠ ওপিঠ।

শেষ হুই মন্ত্রে (২।১৬-১৭) পরস্পার-বিরোধী ভাষায় ব্রহ্মাতত্ব বলিতেছেন। সেই পবমদেব পূর্ব্ব প্রভৃতি দিকেও আছেন, অগ্নি প্রভৃতি কোণেও আছেন—তিনি জন্মিয়াছেন প্রকাশিত হুইয়াছেন, আবার এখনও গভে আছেন, গূঢ় ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি জন্মিয়াছেন জন্মিবেন, অনেক প্রকট হুইয়াছেন আরও হুইবেন। তিনি সর্ব্বতোমুখ, আবার প্রত্যেকটি লোকের অন্তরে রহিয়াছেন। যে দেবতা অগ্নিতে আছেন, জলে আছেন, সমুদ্য় বিশ্বে অন্তঃপ্রবিষ্ট হুইয়া আছেন, যিনি ওব্ধিতে আছেন, বনস্পতিতে আছেন—সেই পরম দেবতাকে বারবার নমস্কার করি

## স্বেতাশ্বতর-স্কৃতি

( তৃতীয় অধ্যায় ) **উপনিষদ-ভাবনা** 

বৃদ্ধানত বলিতেছেন—ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানবান্ মহামায়াবী, নিজ্ঞান্তি দারা সকলকে শাসন করেন। যিনি অনস্ত শক্তি দারা ইচ্ছামত সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করেন, জগতের উদ্ভব ও স্থিতির যিনি একমাত্র হেতু, তাঁহাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমৃত-স্বরূপ হন। তিনি রুদ্র, তিনি এক, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ স্বীকার করেন না। তিনি আছেন অন্তর্যামিরূপে সকলের মধ্যে, তিনি নিখিল ভূবন সৃষ্টি করিয়া পালন করেন ও অন্তে প্রালয়কালে জ্লোলের মত জালা গুটাইয়া নিজের মধ্যে লয় করেন।

এই নিথিল বিশে যত চক্ষু মুখ হাত পা আছে সকলই তাঁর বস্তু। তিনি এক অদিতীয় বস্তু। স্বৰ্গ মৰ্ক্তা তিনি স্থাষ্টি করেন, স্থাষ্টি করিয়া যাহার যাহা প্রয়োজন তাহাই দেন। মামুষকে বাহু দিয়াছেন, পাখাকৈ পাখা দিয়াছেন। তিনি দেশ কালের জন্ম-দাতা ও শক্তির উৎস। তিনি বিশাধিপ রুদ্র সর্বজ্ঞ। যিনি হিরণগর্ভকে প্রধম উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের সকলের শুভবৃদ্ধি প্রদান করুন। হে রুজ, হে গিরিবাসী, স্থবদাতা। তুমি তোমার মঙ্গলময়ী অভয়া পাপবিনাশিনী তমু বিস্তার কর, আমাদের উপর দৃষ্টিপাত কর। হে গিরিরক্ষক, তোমার হাতে হে ধ্বংসকারী ধমুখানি উহাদ্বারা ধ্বংস করিওনা (মা হিংসীঃ), উহা দ্বারা জগতের মঙ্গল কর (শিবাং কুরু)।

এই বিশ্বজ্ঞগৎ হইতে যিনি বড়, ব্রহ্ম হইতেও বড় যিনি পরব্রহ্ম, যিনি আছেন প্রতি শরীরে, আছেন সর্ব্বভূতে নিগৃঢ় ভাবে, তিনি ঈশ্বর—তিনি আছেন একাই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া—তাঁহাকে জানিলেই অমৃত হওয়া যায়। আমি জানিয়েছি সেই অন্ধকারের পর পারে স্থিত আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষবরকে। তাঁহাকে জানিলেই তু মাকে জাতিক্রম করা যায়। অমৃতত্ব লাভের আর কোন পথ নাই।

তাঁহা হইতে বড় কেহ নাই ছোটও কেহ নাই, কারণ তিনি বিতীয় রহিত, তাঁহার অক্সতর কেহ নাই। তিনি বৃক্ষের মত স্তব্ধ দিব্য লোকে বিরাজমান। এই সংসার সেই পরম পুরুষের দারাই পূর্ণ হইয়া আছে। তিনি জগদতীত রূপাতীত হুংখাতীত। তাঁহাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমৃত্ত্ব লাভ করেন। যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা হুংখ প্রাপ্ত হন।

সকলের মুখ, মস্তক, গ্রীবা তাঁহারই। তিনি সর্ব্বজ্ঞীবের ছদয়ে, তিনি আছেন সর্ব্বব্যাপী হইয়া, তিনি সর্ব্বগত। শিব তিনি, এই পরমাত্মাই মহান্ প্রভু—সকল প্রাণীর তিনি প্রবর্তক। পবিত্র পথ লাভ করিবার নিয়ামক তিনিই, জ্যোতিশ্ময় তিনি, অপরিণামী তিনি। অস্থৃষ্ঠপরিমাণ অস্তরাম্মা পুরুষ আছেন সর্ববদা সকল্পের হৃদয়ে সন্ধিবিষ্ট। তিনি জ্ঞানাধীশ, তাঁহাকে দর্শন পাওয়া যায় হৃদয় দারা। তিনি মনন দারা প্রকাশিত হন। তাঁহাকে জ্ঞানাই অমৃতত্ব লাভ করা।

তিনি যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র এবং রবিতুল্য রূপশালী একথা এই খেতাশ্বতর-শ্রুতিতেই আরও একবার বলা হইয়াছে (৫।৮)। কঠ শ্রুতিতে হুইবার এই কথা আছে। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ ২।১,১৩।

এই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষের স্থান হৃদয়াকাশ-পুরীতে। বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রথ নিরূপণের এক অধিকরণ আছে। তাহাতে ত্রইটি সূত্র।

- ১। শব্দাদেব প্রমিতঃ ১।৩।২৪
- ২। হৃত্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ১।৩।২৫

শ্রুতিতে শব্দ দারা বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম অঙ্কুষ্ঠ-মাত্র। বস্তুজ্ঞ পরমাত্মা বিশ্বব্যাপী, তথাপি উপাসকের অস্তুরে তাঁহার একটি বিশেষ স্থান আছে। আপত্তি হইতে পারে যে সকল জীবের স্থানয়েই তিনি আছেন—সকল অস্তুরের স্থান তো সমান নয়। উত্তর দিতেছেন হাত্যপেক্ষয়া এই স্বুত্রে। মান্তুষের হাদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই অঙ্কুষ্ঠ-প্রমাণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মান্তুধ্যানে মান্তুষেরই অধিকার বলিয়া অঙ্কুষ্ঠ-প্রমাণের কথা কঠ-শ্রুতিতেও আছে।

পরবর্ত্তী (৩।১৪-১৭) চারিটি মন্ত্র ঋথেদের পূরুক

স্ক্রের। শেষের ছইটা (১৬-১৭) জ্রীমন্তগবদ্গীভাতেও বিপ্তমান আছে।

সেই সহস্রশিরা সহস্রনয়ন সহস্রচরণ পুরুষ নিখিল বিশ্বকে বেস্টন করিয়া দশাঙ্গুল উপরে বিরাজ করিতেছেন। দশাঙ্গুল শব্দে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, দশাঙ্গুল মনস্তমপারম্। তিনি অনস্তরূপে বিশ্বময় আবার অনস্ত রূপেই বিশ্বাতীত। কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন—নাভির উপরি দশাঙ্গুলপ্রমাণ হাদয়, তাহাতে তাঁহার স্থিতি। নাভি বলিতে দেকের নাভিও বুঝাইতে পারে, বিশ্বের নাভি বা কেন্দ্রও বুঝাইতে পারে।

এই অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, হইয়াছে, হইবে সমস্তই সেই এক পুরুষ। যাহা অন্ধন্ধানা পুষ্ট যাহা অমৃতময় জগৎ তাহারও তিনি বিধাতা। সর্বাত্র তাঁহার হস্ত পদ চক্ষু মস্তক বদন, সর্বাত্র তাঁহার কর্ন। সর্বাব্যাপী, তিনি বাস করিতেছেন এই জগতে। নিখিল ইন্দ্রিয়-শক্তির তিনি প্রকাশক। তিনি ইন্দ্রিয়-বহিত।

তিনি সকলের প্রভু, সকলের নিয়ামক, তিনি সকলের শরণ, সর্ব্ব বৃহৎ আশ্রয়।

বিশ্বের স্থাবের জঙ্গম সর্ব্বভূতের যিনি নিয়ন্তা তিনি নবদার
পুর দেহে হংস-রূপে বহিব্বিষয় সমূহ ভোগ করেন। তিনি
হস্তপদ-শৃষ্ম হইলেও গ্রহণ করেন ও বেগে চলেন। চক্ষ্
নাই তব্ দেখেন। কাণ নাই তব্ শোনেন। যাহা কিছু
জানিবার প্রয়োজন সবই তিনি জ্ঞানেন। কিন্তু তাঁহাকে জানিবার কেহ নাই। জ্ঞানিগণ তাঁহাকে বলেন সর্ব্বাগ্রনী পুরুষ বা

মহান্ পুরুষ বা আদি পুরুষ। ছোট হইতেও ছোট—বড় হইতেও বড়—আছেন তিনি প্রাণিবর্গের ছদয় গুহায়। ঈশ্বরপ্রসাদে সাধক শোকহীন হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার মহিমাকে জানিতে পারেন।

এই একই মন্ত্র ( ৩।২১) কঠোপনিষদে (১/২।২০) রহিয়াছে। অক্রত্যু: অর্থ কেহ করিয়াছেন বীতরাগ, কেহ করিয়াছেন অকাম। ঐচতিতে কোথাও অক্রত্যু: ছেই রকম পাঠই দৃষ্ট হয়। অক্রত্যু: প্রথমা হইলে সাধকের বিশেষণ। অক্রত্যু: দিতীয়া করিয়া মহিমানং এর বিশেষণ কেহ কেহ করিয়াছেন। অক্রত্যু শব্দের সহজ অর্থ ক্রত্যুহীন করিলে ক্ষতি কি ? ক্রত্যু অর্থ ষজ্ঞ। অক্রত্যু যে ব্যক্তি অযজ্ঞ, যজ্ঞহীন। যজ্ঞহীন সাধক ছই প্রকার হইতে পারেন। যজ্ঞের ফলের নশ্বরতা বৃঝিয়া যজ্ঞ ত্যাগ করিয়াছেন যিনি, অথবা সংসারে কর্ত্ব্যুজ্ঞানহীন পাণী ব্যক্তি যজ্ঞাদি নিত্যু কর্ত্ব্যু করে না। সেই ব্যক্তিও ধাত্যু:-প্রসাদাৎ—বিধাতার প্রসাদে, অনুগ্রহে তাঁহাকে জানিতে পারে।

ধাতৃঃ প্রসাদাৎ শব্দেরও ছই প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়। ধাতৃঃ বিধাতৃঃ পরমেশ্বরের প্রসাদে। অথবা ধাতৃপ্রসাদাৎ (বিসর্গহীন সমাসবদ্ধ একটি পদ) পদের অর্থ শরীরধারকাণাং ইন্দ্রিয়াণাং প্রসন্ধাবস্থাহেতোঃ। শরীর-রক্ষক ধাতৃর প্রসন্ধাবস্থা হইলে, দেহ মন চাঞ্চল্য-শৃষ্ট হইলে।

আমি জানিয়াছি সেই পুরাণ পুরুষকে যিনি জরাহীন, যিনি সর্ববগত বিভূ। বাঁহাকে জানিলে জন্ম-বন্ধন নিবৃত্ত হয়, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ নিত্য তাঁহার কথাই বলেন— তাঁহাকে অভিবাদন করেন।

# স্বেতাশ্বতর-স্কৃতি

### চতুর্থ অধ্যায়

### উপনিষদ্-ভাবনা

এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা বর্ণহীন অথবা অবর্ণনীয়। বহু তাঁহার শক্তি। শক্তি-যোগে তিনি বহু বর্ণ, বহু বিষয় সৃষ্টি করেন। তাঁহার ইচ্ছা নিগৃঢ়। নিখিল জগৎ প্রথমে তাঁহা হইতে জম্মে আবার অস্তকালে তাঁহাতেই প্রত্যাগমন করে। তিনি আমাদের শুভবৃদ্ধি দান করুন।

তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনি চন্দ্রমা, তিনি শুক্রন, তিনি প্রজাপতি। হে পরমাত্মন্! তুমিই নারী হইয়াছ পুরুষ হইয়াছ, কুমার কুমারী হইয়াছ। তুমি বৃদ্ধ হইয়া দণ্ড লইয়া চলিতেছ। তুমি জীবরূপে বিশ্বতোমুখ হইয়া নানাবিধ দেহ ধারণ করিয়া জন্ম লইতেছ।

জীবের যত প্রকার দেহ ও ইন্দ্রিয় দেখা যায় সমস্তই তোমার। ঈশ্বরই জীবাত্মার দেহ দান করেন। জীবাত্মা স্বরূপতঃ পুরুষ বা নারী, মানুষ বা পশু পক্ষী নয়। সব দেহই প্রমাত্মার—সব দেহের কণ্ঠা ও চালক তিনিই।

্ ঈশ্বরেরই অধীন জীব। তাঁহার ইচ্ছায় নিজের বাসনা ও কর্ম্মফলোভূত দেহেন্দ্রিয় পাইয়া সংসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্বশং ভোগ করে। পশু পক্ষি-রূপেও তিনিই ভোগ করেন, তাই বলিয়াছেন তুমি
নীলপতঙ্গ, লোহিত চক্ষু শুকাদি, তড়িদ্-গর্ভ মেঘাদি। ঋতুগুলি
তুমিই, সমুদ্রগুলিও তুমিই। তুমি অনাদি, তুমি আছ ব্যাপক—
রূপে। তোমা হইতেই নিথিল তুবন উৎপন্ন।

নিজের মত বহু সস্তান সৃষ্টি-কারিণী (সরপা বহনীঃ প্রজা: স্কুমানাং) রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণান্বিতা (লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং) এক অজা জন্ম-রহিতা প্রকৃতি আছেন। আর তুইজন অজ আছেন। তন্মধ্যে একজন বদ্ধজীব সেবাপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ভোগ করেন। আর একজন মুক্তজীব ভোগাস্তে তাঁহাকে তাগাকরেন।

এই মন্ত্র (৪।৫) সাংখ্য-দর্শনের ভিন্তি। সন্থ রক্ষঃ তমঃ তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির পরিণাম হইতেই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি। সাংখ্যবাদীরা এই প্রকৃতিই প্রমাণ-রূপে উদ্ধৃত করেন। লোহিত রক্ষঃ, শুক্ল সন্থ, কৃষ্ণ তমঃ। লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং অর্থ, সন্ধ-রজ-স্তমোগুণান্বিতা প্রকৃতি-স্বরূপাঃ প্রজাঃ—নিজের সমান রূপ-বিশিষ্ট ত্রিগুণযুক্ত বহু প্রজা সৃষ্টি করেন।

এই কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ব্রহ্মই জগংকারণ একথ! কিরাপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে ? এই পূর্ব্বপক্ষকে আশঙ্কা করিয়াই বেদান্ত দর্শনের ১।১।৫ সূত্র "ঈক্ষতে নাশব্দম্"

উক্ত ত্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতি অচেতন। অচেতন প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলা শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়। যিনি জগৎস্রষ্টা তিনি ঈক্ষণ করিয়া ছিলেন "তদৈক্ষত বহুস্থাং প্রজায়েয়েত্তি" (ছা-৬)২)। রুক্ষণকারী নিশ্চরই চৈতক্সময়। স্থতরাং প্রকৃতি সৃষ্টির কারণ নহেন্। শ্রুতি যাহাকে প্রকৃতি বলিলেন তিনি বস্তুতঃ পর রক্ষোরই শক্তি। দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগৃঢ়াং—এই মন্ত্রেই সেকথা বলিয়াছেন। এই মন্ত্রে জীবাত্মাকেও নিত্য বলা হইয়াছে।

"অজো হেকো জুষমাণো২মুশেতে"

এই মন্ত্রকে উপজীব্য করিয়াই বেদান্ত-সূত্র জীবাত্মার নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন . "নাত্মাহশ্রুতে র্নিত্যতাচ্চ তাভ্যঃ (২।৩।১৭ সূত্র ) জীবাত্মার উৎপত্তি-বিনাশ নাই কারণ শ্রুতি বলেন নাই। জীবাত্মা, নিত্য শ্রুতি বলিয়াছেন, শ্বেতাশ্বতরের এই মন্ত্রেই বলিয়াছেন।

পরবর্ত্তী ৪া৬ মন্ত্র ঋর্মেদে আছে ১া১৬৪।২১

৪া৬-৭ এই তুই মন্ত্র মুগুকোপনিষদেও আছে গা১া১-২

জীবাত্মা আর পরমাত্মা যেন হুইটি পাখী। একই সংসার রক্ষে জড়াইয়া আছে। হুইটি পাখী অবস্থান করে একত্র। হজনের নামই আত্মা, হজনের পক্ষই স্থন্দর শোভন। জীবাত্ম। স্থাহ স্থাহঃখ ফল ভোগ করে, আর পরমাত্মা ভোগ করেন না, জীবের ভোগ দর্শন করেন মাত্র। এ-ই হু'য়ের বৈসাদৃশ্য।

জীবাত্মা তুঃখগ্রস্ত হইয়া শোকতাপ ভোগ করে, জীবাত্মা অনীশ, কর্তৃত্ব নাই। এই জন্মেই সে শোকার্ত্ত। পরমাত্মা ঈশ, নিয়ামক। জীব যদি তাঁহার সন্ধান পায় তাহা হইলেই শোক ছুংখের অতীত হয়।

অথেদের মন্ত্র ছারা প্রতিপাদিত যে অক্ষর ব্রহ্ম আকাশ-তুল্য সেই পরমাত্মাতে সকল দেবতাগণ আঞ্রিত হইয়া স্থিত আছেন—ভাঁহাকে যিনি জানেন না—ঋগেদের মন্ত্র দারা তিনি কি করিবেন ? গাঁহার। তাঁহাকে জানেন তাঁহারাই কুডকুতার্থ হন। ইহাতে বুঝা গেল নিখিল বেদ-শাস্ত্রের পাঠের উদ্দেশ্য সেই অক্ষর পুরুষকে জানা: আব তাঁকে যে জানে তার সকল শাস্ত্রপাঠই সার্থক।

বেদে যত বস্তুর কথা আছে ছন্দঃ, যজ্ঞ, ক্রুতু, প্রত ভা ছাডা মাহা কিছু হইয়াছে হইবে এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন এক মহামায়ী পুরুষ, ঈশ্বর। এই মায়া দারা বভ হইয়। আছেন অন্ত একজন, তিনি জীবাত্ম।

মায়াই প্রকৃতি। আর মায়ীই মহেশ্বর। তাহার অঙ্গীভূত সকল বস্তু বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে।

সেই অদ্বিতীয় দেবতা প্রত্যেক কারণের কারণ-স্বরূপে বিরাজমান : তাঁহাতে এই বিশের জন্ম ও লয় : তিনি ঈশান বরদ পূজ্য। তাঁহাকে নিশ্চিতরূপে দর্শন করিয়া (নিচাযা) সাধক পরা শান্তি লাভ করেন।

দেবগণের প্রভব-উদ্ভব যাহা হইতে হয়, যিনি বিশ্বের অধিপতি যিনি মছর্ষি, যিনি রুদ্র, এই ব্রহ্মাণ্ড-রূপে তিনিই প্রকাশিত-ইছা দর্শন কর। তিনি আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তিকে শুভকার্য্যে নিয়োজিত করুল |

যিনি দেবগণের অধিপতি যাহাতে সলক লোক সমাজিত যিনি

দ্বি-পদ চতুষ্পদ সকল জীবগণকে নিয়ন্ত্রিত করেন সেই "ক" অর্থাৎ সুখময় দেবতাকে আমরা হবি দ্বারা সেবা করি। (ক = সুখ)

যিনি স্ক্র হইতে স্ক্র, যিনি অন্তর্গহ্বরে স্থিত, যিনি বিশ্বের শ্রষ্টা, যাঁহার অনেক রূপ, যিনি একা নিখিল বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া আছেন—শিব-স্বরূপ তাঁহাকে জানিয়া সাধক পরা শান্তি লাভ করে।

যিনি জগতের স্থিতি কালে রক্ষা-কর্ত্তা, যিনি বিশ্বাধিপ, সর্বব বস্তুতে গূঢ়-রূপে নিহিত—ব্রহ্মর্যিগণ, দেবতাগণ ধ্যানে যার সক্ষে যুক্ত থাকেন—তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু-বন্ধন ঘুচিয়া যায়।

ঘৃতের উপরিস্থিত সরের মতে। সুক্ষা, মঙ্গুলমায় সর্বভৃতে গুট।
সেই শিবস্বরূপকে জানিয়া সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়। যায়
তিনি বিশ্ব-কর্মী তিনি মহাত্মা বা প্রমাত্মা, সর্বজনহৃদয়ে বিরাজ্মান।
হৃদয়দারা, সংশ্যুশুন্ত মনীষাদারা ও মনন দারা তিনি পবিবাক্ত।
যাহারা ভাঁহাকে জানেন ভাঁহারা মুমুত্র লাভ করেন।

এই ৪।১৭ মন্ত্রের শেষের তিন পাদ পূর্বববন্তী ৩১৬ মন্ত্রের তিন পাদ একই।

পরবর্ত্তী ( ৪।১৮ ) মন্ত্রটির ছুই প্রকার মর্থ করা ধায়।

- (১) যথন অতমঃ—যথন অন্ধকার থাকে না বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ হয় তথন কি দেখা যায়—দিবাও নয় রাজিও নয়, সংও নয় অসংও নয়, কেবল মঙ্গলময় শিব থাকেন। তিনি অমর সঙা কন্তু, ভক্তনীয় পুরাণী বৈদিকী প্রক্তা, তাহা হইতে আসিয়াছে।
- (২) যাহা অতম:—পরব্রন্ধের যে অবস্থায় তমোময়ী প্রকৃতির কোন কার্য থাকে না. তথন বিশ্বে কি থাকে—দিনও নয়

রাত্রিও নয়, সংও নয় অসংও নয়। থাকে শুধু বরেণ্য জ্যোতির
সহিত শিব স্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম। যাবতীয় পূরাণী প্রজ্ঞা বৈদিক
সিদ্ধান্ত তাহা হইতেই উৎসারিত হইয়ছে। আদিতে ব্রহ্ম
ছিলেন, আর ছিল বেদ। ব্রহ্ম হইতে জগৎ হইয়ছে, আর বেদ
হইতে যাবতীয় জ্ঞানধারা আসিয়াছে।

ব্রহ্ম-বস্তুকে কেহ ধরিতে পারে না। পরিজগ্রভং—পরিগ্রহীতুং শরুরাং) উদ্ধে অধে মধ্যে কোথাও কেহ তাঁহাকে
গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহার নাম মহদ্যশ। তাঁহার
প্রতিমা নাই। প্রতিমা শব্দের অর্থ প্রতিরূপ অর্থাৎ উপমা
নাই, তিনি নিরুপম।

তাহার রূপ-দর্শনযোগ্য বেশ নাই, অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত চক্ষু-প্রাহ্য নহেন। হৃদয় দাব। মনন দ্বারা হৃদয়স্থ তাঁহাকে বাহারা জানেন তাহারা অমৃত হইয় যান।

হ্বদা হ্বদিস্থং, পদদ্ব বুঝা যায়—অন্তরের দেবতাকে অন্তরের শ্রীতি দ্বারাই পাওয়া যায়।

তুমি অজ্ঞাত, জন্ম-মৃত্যু-রহিত, অমৃতময়। এইজন্ম সংসারভীত জীব ভোমার শরণ লয়—হে।কজ্ঞ। তোমার আনক্ষময় চিন্ময় রূপ দেখাইয়া আমাকে রক্ষা কর।

হে রুদ্র, আমাদের পুত্রদের পৌত্রদের পাভীদের অধদের জীবনের নাশ করিও না। কুপিত হইয়। বিক্রমশালী অজনদের বিনাশ করিও না। পূজার যোগ্য জব্য লইয়া আমরা সর্ববদা ভোমাকে আবাহন করিতেছি।

# শ্বেতাশ্বতর-মূতি

(পঞ্চম অধ্যায়)

#### উপনিষদ্-ভাবনা

বিছা আর অবিছা হুই গুঢ়ভাবে নিছিত আছে, সেই অক্ষর পুক্ষ, অনস্থ স্বরূপ প্রব্রহ্মে। অবিছা হুইল ক্ষর সংসারের হেছু আর বিছা অমৃতের হেছু। আর বিছা অবিছাকে যিনি নিয়ন্ত্রিকরেন তিনি ছয়েরই উধ্বে

এক অদ্বিতীয় পরমান্ত্রা তিনি প্রত্যেক কারণে কারণে আধিষ্ঠিত। সকল রূপ সকল বীজেব তিনি অধিষ্ঠাত। তিনি সকলের অগ্রে সর্ব্বজ্ঞ কপিলকে জ্ঞানন্তারা পোষণ করেন। তাহাকে তিনি জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন।

সাংখ্য-দর্শনের আচার্য্য ছিলেন কপিল. তিনি নহাজ্ঞানী ছিলেন। গীতা বলিয়াছেন, সিদ্ধানাং কপিলো মুনিং

অনেক ব্যাখ্যাতা এখানে কপিল বলিতে কপিল মুনিকে মনে করেন নাই। কপিলং কনকবর্ণং কপিল-বর্ণং হিরণ্যগর্ভমি ত্যর্থঃ। কপিল অর্থ হিরণ্যগর্ভ।

, পূর্বের : । ৪ মন্ত্রে বলিয়াছেন, হিরণ্যগভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্, যিনি স্বর্ধ প্রথমে হিরণ্যগভ্তকে উৎপাদন করিয়াছিলেন ।

৪।১২ মস্ত্রেও বলিয়াছেন হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং, হিরণ্য গ<del>্রেড রূপে জা</del>য়মান তোমরা **ভাঁ**হাকে দর্শন কর । এই মন্ত্রেও বলিয়াছেন, কপিলং জ্ঞানৈঃ বিভর্ত্তি জ্ঞায়মানং চ পশ্যেং। এই একবাক্যতা হেতু কপিল অর্থ কোন ব্যক্তি না হইয়া হিরণ্যগর্ভ হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

শ্রুতি অন্যত্রও বলিয়াছেন "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তাপ্রে" ঋষেদ,
দশম মণ্ডল। পরব্রহ্মের সৃষ্টিমুখী প্রথম প্রকাশই হিরণ্যগর্ভ।

মুণ্ডক-শ্রুতি প্রথম মুণ্ডকের প্রথম মন্ত্রেই বলিয়াছেন— ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্থা কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।

এই বিশ্বস্থির প্রারম্ভে বিশ্বের কর্ত্তা হইয়া উৎপন্ন বিশ্বের যিনি পালক হইয়াছিলেন সেই ব্রহ্মা সমস্ত দেবতার অগ্রে জাত হইয়াছিলেন। এই সকল শ্রুতি মিলাইলে বুঝা যায় যে হিরণ্যুগর্ভ ব্রহ্মাই, এবং আলোচ্য মন্ত্রের কপিল ব্রহ্মাই। ব্রহ্মাকে যে তিনি জ্ঞান দ্বারা পোষণ করিয়াছিলেন তাহা শ্রীমন্তাগবত প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন—"তেনে ব্রহ্ম হ্রদ। য আদিকবয়ে"—আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে যিনি বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন। পরব্রহ্মের নিকট বেদ বা সর্ব্ববিতার প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিত্যা পাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 'অথবায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায' উহা অর্পণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব। থাইন

এই দেব একটি জাল বিস্তার করেন। নানাভাবে আবার প্রত্যাহার করেন। আবার লোকপালদের স্থৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের উপর সর্বাধিপত্য করেন।

সূর্য্য যেমন উপর্ব অধঃ পার্শ্ব সকল দিক্ প্রকাশিত করিয়া উ—১২ দীপ্তি পান, সেই ভজনীয় অদ্বিতীয় পুরুষও তেমনি কারণ স্বকপে সকল বিষয় নিয়মিত করিয়া শোভ। পান।

যে বস্তুর যে স্বভাব বা স্বরূপ তাহা তিনি নিপ্পন্ন করেন, তারপর পরিণাম ঘটাইয়া সকল বস্তু পরিপক করেন। একা তিনি বিশ্ব সংসাবকে নিযমিত করিয়া গুণগুলিকে নিজ নিজ কর্ম্মে নিয়োজিত করেন।

বেদগুহা ৩ত্ব সকল উপনিষদে নিহিত আছে। সেই বেদের আকব স্বৰূপ প্রম পুৰুষকে ব্রহ্মা জানেন আর জানিয়াছিলেন রুজাদি দেবগণ, বামদেবাদি ঋষিগণ, তাঁহারা ৩ন্ময় হইয়া অমুত্ৰ-স্বৰূপ হইয়াছিলেন। ৫।৬

সত্তাদি-গুণযুক্ত হইয়া তিনি কর্ম্মফলের কর্ত্ত। হন আবার কৃত্ত কর্ম্মের ভোক্তাও হন। তিন-গুণ-বশতং তাহার তিনটি পথ ধর্ম্মপথ, অধর্ম পথ, ধর্মাধর্ম অতীত জ্ঞানপথ) নিজ কর্মান্তুসারে তিনি সঞ্চরণ করেন। এই মন্ত্রে জীবাত্মা পরমাত্মারই এক শক্তি-বিশেষ এই কথা বলিয়াছেন।

এই সগুণ জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র রূপে হৃদয়াকাশে থাকেন সূর্যাতুল্য জ্যোতির্ময়। সংকল্প ও অহংকার-বিশিষ্ট, তত্পরি বৃদ্ধিরগুণ আত্মগুণরূপে প্রতিভাত লোহ কন্টকের অগ্রভাগের মত সুক্ষা।
এই আত্মা অশ্রেষ্ঠ অর্থাং ক্ষুদ্র। কত ক্ষুদ্র তাহা বলিতেছেন—
কেশাত্রের শততম ভাগের শততম ভাগ—অতি সুক্ষা তাঁহার রূপ
অথচ তিনি অনস্তত্ব লাভের যোগ্য। স চ আনস্ভ্যায় কল্পতে। এই
শ্রুতির ভিত্তিতে—

প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি ৪।৪।১৫ ব্রহ্মসূত্র।

জীবাত্মা মুক্ত হইলে প্রদীপের মত একস্থানে স্থিত হইয়াও প্রভাব দ্বারা অনেক প্রদেশে প্রবিষ্ট হইতে পারেন।

জীবাত্মা অণুস্বরূপ ইইলেও তিনি অনন্তের সহিত যুক্ত হইয়া গুণে অনন্ত হইতে পারেন স্কুতরাং জীবের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের সংকোচন ও অ-সংকোচন দ্বারাই বদ্ধত্ব ও অমূত্ত্ব নিরূপিত হয়। মুক্ত পুরুষের প্রোণেশ্বর্য্য কিছু দ্বারা বাধিত নয়। স্কুতরাং তিনি বহু দেহ চালনা করিতে পারেন।

এই জীবাত্মা স্ত্রী নয়, পুরুষ নয়, নপুংসকও নয়। কর্মানুসারে যখন যে শরীর গ্রহণ করে তখন সে সেই শরীর দ্বারা পরিচিত হয়। জীবাত্মা সংকল্ল, ম্পশ, দৃষ্টি ও মোহ দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়া নিজের বৃদ্ধি ও জন্ম পরিগ্রহণ করে। কর্মফলের পরিপাক অনুসারে নানা যোনিতে কর্মানুযায়ী দেহ প্রাপ্ত হয়।

গুণানুসারে জীবাত্মা স্থূল, সৃক্ষা নানাবিধ রূপ ধারণ করে। নানাবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠান জন্ম যে ফল হয় এবং সৃক্ষদেহের গুণের জন্ম যে ফল হয় এবং পূর্বজন্মের সংস্কার জন্ম যে ফল হয় ইহাদের সমষ্টি জীবাত্মার দেহ-সংযোগের হেতু হইয়া থাকে। ৫।১২

গহন সংসার মধ্যে আদি-অন্তহীন বহুরূপ বিশ্বের একমাত্র স্রস্থা পরিবৈষ্টিতা মঙ্গলময়কে জানিয়া সাধক সকল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। ৫।৭-১৮

যিনি ভাব-প্র'গ্র — যাঁহার নাম অশরীর, যিনি স্টি স্থিতি লয়ের কারণ, যিনি মঙ্গলকারী, প্রাণাদির স্টিকর্ত্তা সেই দেবকে যাঁহারা জ্ঞানিয়াছেন তাঁহাদের দেহাভিমান ত্যাগ হইয়াছে।

এই সাভটি মন্ত্রে ( ৭-১৩ ) জীবাত্মারই প্রসঙ্গ।

## স্বেতাশ্বতর-শ্রুতি

### ষষ্ঠ অধ্যায় উপনিষদ-ভাবনা

এই বিশ্বস্থির মূল কারণ কেহ বলেন স্বভাব, কেহ বলেন কাল। এ বিষয়ে বিদ্বান ব্যক্তিরাও ভ্রমে পতিত হন। যাহা দ্বারা অনস্ত বিশ্ব-সৃষ্টি স্থিতি লয় চক্রাকারে ঘুরিতেছে—ইহাও তাঁহারই মহিমা, পণ্ডিতেরাও সেই প্রকৃত তথ্য জানেন না।

বাঁহা দ্বারা এই সমুদ্য আরত আছে তিনি জ্ঞাতা কালকর্ত্তা গুণী সর্ব্ববিং, ক্ষিত্যপ্তেজামরুদ্যোম তাঁহারই ইচ্ছায় নিয়মিত ও কর্মরূপে প্রকাশিত আছে।

নিজ নিজ কর্ম করিয়া আবার নিবৃত্ত হইয়া বিষয়ের সহিত আত্মার যোগ সাধন ঘটাইয়া এক ছুই তিন বা অষ্ট প্রাকৃতির সহিত সৃক্ষ্ম অন্তঃকরণের গুণের সহিত যোগ ঘটাইয়া জীবাত্মা আছেন।

জীবাত্মা কর্ম আরম্ভ করিয়া গুণযুক্ত সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। সমর্পণ করিলে সেই গুণময় কর্মাদির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধের অভাব ঘটে (তেযামভাবে)। তথন কৃতকর্মগুলি নাশ প্রাপ্ত হয়। কর্মক্ষয় হইলে সত্ত্ব বিশুদ্ধ হয়। তথন তিনি তত্ত্ব হইতে বিভিন্ন (তত্ত্বতোহক্য) যে ব্রহ্ম তাঁহাকে প্রাপ্ত হন (যাতি)। ৬:8 সাধকের মুক্তির প্রদক্ষ যাহা আরম্ভ করিয়াছেন তাহা পরবর্তী মন্ত্রে (৬া৫) আরও স্পষ্ট করিতেছেন।

সকলের আদি, সকল সংযোগের কারণ, তিন কালের অতীত, কালাতীত-রূপে তিনি সাধকের নিকট দৃষ্ট হন। তিনি ভব তিনি ভূত অবিতথ, তিনি স্তবনীয় দেবতা। এইরূপ তাঁহাকে স্ব-চিত্তস্থ করিয়া উপাসনা করতঃ সাধক মুক্তি লাভ করেন।

যিনি সংসার বৃক্ষের, ত্রিকালের, আকারের অতীত, যাঁর প্রভাবে প্রপঞ্চ পরিবর্ত্তনশীল, যিনি ধর্মাবহ, যিনি পাপ-মুক্ত, যিনি ঐশ্বর্যাপতি, যিনি অমৃতময় বিশ্বাধার—তাঁহাকে আত্মস্থ জ্ঞানিয়া সাধক মুক্ত হন। ৬।৫-৬

তুমি ঈশ্বরগণের মহেশ্বর, দেবতাগণের উপাস্থা দেবতা, প্রজাপতিগণের তুমি অধিপতি, তুমি প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, তুমি প্রকৃতির অতীত জগদীশ্বর, তুমি ভজনীয়, তোমাকেই জানিতে চাই।

জীবের দেহ কার্য্য পদার্থ, কারণ হইতে জাত। তাঁহার অপ্রাকৃত দেহ কার্য্য নহে, কারণ, তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই— তাঁহার চিন্দেহ। বিষয় গ্রহণের জন্ম জীবের ইন্দ্রিয়াদি করণ আছে তাঁহার তাহা নাই—চিদ্দেহ সর্বত্রই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য-সাধক। তাঁহার সমান বা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, অসমোধর্ব তাঁহার জ্ঞান ও বল স্বাভাবিক, জীবের মত অজিত নয়। তাঁহার গর। শক্তির কার্য্য বহুবিধ একথা শ্রুতিই বলিয়াছেন।

উপসংহারদর্শনান্ধেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি। ২।১।২৩ সূত্র।
এই সূত্রের ভিত্তি—পরাস্থা শক্তিঃ বিবিধৈব ক্রায়তে, এই মন্ত্র।
সূত্রে আপত্তি তুলিয়াছিল পূর্ববপক্ষী, উপকরণের সাহায্য
ছাড়া কুন্তকার ঘট নির্মাণ করিতে পারে না। স্থতরাং কোন
উপকরণ ছাড়া ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা, নিমিত্তকারণতা কি প্রকারে
সিদ্ধ হইবে ? উত্তর দিতেছেন—সর্বত্র উপকরণের প্রয়োজন থাকে
না। ছগ্ম স্বতঃই দধিরূপে পরিণত হয়। সেই প্রকার পরব্রহ্মেরও
একটা অসাধারণ শক্তি আছে যাহা দ্বারা তিনি জগদাকারে পরিণত
হন—প্রমাণ, পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব ক্রায়তে। তাঁহার এমন
অচিন্তা শক্তি যে জগদ্ধপে পরিণত হইয়াও তিনি অবিকারী

সংকল্পমাত্রেই তিনি নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেন।

কোন লোকে তাঁহার পতি নাই, কোন ঈশিতা বা নিয়ন্তা নাই। অনুমান প্রমাণের উপায়ভূত কোন লিক্ষ তাঁহাতে নাই। সকল করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অধিপ যে দেবতাগণ, তাঁহাদেরও তিনি অধিপতি। তিনিই মূল কারণ। তাঁহার কোন জনিতা বা অধিপতি নাই। ৬া৭-৯

অবিচিন্তা শক্তি-সামর্থ্যে ইহা সম্ভব। ব্রহ্ম জগদতীত থাকিয়া জগদ্ধপে

পরিণাম প্রাপ্ত হইবার শক্তিবিশিষ্ট।

যিনি উর্ণনাভের মত স্বভাবতঃ নিজ হইতে প্রস্থৃত তন্তুসমূহ দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন—তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মে প্রবেশ বিধান করুন (ব্রহ্মণি অপ্যায়ং প্রবেশং দধাং )

এক অদ্বিতীয় যিনি সর্বব্যাপী, সর্বজীবের অন্তরাত্মা কর্মের

অধ্যক্ষ, সকল ভূতের আশ্রায়, সর্ববর্জর্মের সাক্ষী, চেতা—সর্বদেশে চেতনা-দানকারী তিনি গুণাতীত ও কেবল, সন্তান্তর-নিরপেক্ষ। ৬।১০-১১

সর্বভূতের সন্তরাত্মা একজন। তিনি সর্বজন, সকল নিজ্ঞিয় বস্তুর নিয়ামক, যিনি একই বীজ বহু প্রকারে বিকাশ করেন। যে সকল ধীর সাধক নিজ নিজ হৃদয়াভ্যন্তরে তাঁহার দর্শন লাভ করেন তাঁহাদের শাশ্বত সুখ লাভ হয়। অন্সের তাহা হয় না। অন্স সকলের সুখ ক্ষণস্থায়ী।

এই মন্ত্রের পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—প্রথম পাদের নিজ্ঞিয়াণাং বহুনাং স্থলে সর্বভূতান্তরাত্মা এবং দিতীয় পাদের বীজং স্থলে রূপং। রূপং পাঠে অর্থ হইবে নিজের এক অপ্রাকৃত রূপকে বহু প্রকারে জীবাত্মার জন্ম বিধান করেন। "নরবপু তাঁহার স্বরূপ।" তিনি নিজের রূপ দিয়াই মানবের দেহ করিয়াছেন। ৬১২

তিনি এক, অদিতীয়, সকল অনিত্য বস্তুর তিনি নিত্য আশ্রয়, চেতন বস্তুসমূহের তিনিই চেতয়িতা। তিনি একা বহু জীবের, বহু কাম্য বস্তুর বিধান করেন। জগৎ কারণ স্বরূপ তাঁহাকে সাংখ্য এবং যোগ দ্বারা, জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় দ্বারা পাওয়া যায়।

তাঁহাকে জানিলে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়। এই মন্ত্রেরও বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়।

কোথাও নিত্যোহনিত্যানাং, কোথাও নিত্যো নিত্যানাং পাঠ আছে। শেষের ছই চরণে কোথাও কোথাও পূর্ব মন্ত্রের তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যস্তি ইত্যাদি পাঠের পুনরাবৃত্তি আছে। কোথাও বা তৎকারণং সাংখ্য-যোগাধিগম্যম্, জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ববপাশৈ:। এই পাঠ আছে।

নিত্যো নিত্যানাং পাঠে অর্থ হইবে যে, সকল নিত্য জীবের আশ্রম্ম রূপে তিনি পর্ম নিত্য। ৬।১৩

সেই ব্রহ্ম পুরুষের ধামে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চল্রের, তারকার প্রকাশ নাই, বিহ্যুতের ঝলক নাই, অগ্নি সেখানে কি কাজে লাগিবে ? সর্বদা দীপ্যমান তাঁহার প্রকাশেই সূর্য্য চল্রাদি সকলে প্রকাশিত। তাঁহার আলোকেই জগতের যাহা কিছু সব আলোকিত। এই একই মন্ত্র কঠোপনিষদে (২।২।১৫) আছে—মুণ্ডকোপনিষদে (২।২।১০) আছে।

এই ভুবন মধ্যে এক অদ্বিতীয় হংস আছেন। (অবিছা ধন্ধন হস্তা = হংস) তিনি অগ্নি, জল সকল পদার্থের মধ্যে বিরাজমান। অথবা তিনি সলিলবং শুদ্ধান্তঃকরণে সন্নিবিষ্ট এবং অগ্নির মত অবিছার দাহক। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। মৃত্যু অতিক্রম করার অন্য কোন পথ নাই।

এই মন্ত্রের শেষের ছুই পাদ এবং এই শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম মন্ত্রের শেষের ছুই পাদ অবিকল একই। ৬া১৫

তিনি বিশ্বং বিশ্ববিদ্; তিনি আত্মযোনি স্বয়স্ত্। তিনি কাল-কর্ত্তা গুণী সর্ববিং। প্রধান অর্থাং মূলা প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার তিনি পতি, তিন গুণের তিনি নিয়স্তা। সংসারের স্থিতি, বন্ধান ও মুক্তির তিনিই কারণ।

তিনি তন্ময়, বিশ্বময় অথবা আপনাতে আপনি নিমগ্ন, তিনি

অমৃত, ঈশ্বর রূপে স্থিত, জ্ঞানবান্, সর্বজ্ঞ, ভূবনের পালয়িতা। তিনি নিত্যকাল এই জ্বগতকে পরিচালন করিতেছেন। জ্বগৎ শাসনের অন্য কোন কারণ নাই।

যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন তৎপর নিখিলবেদ তাঁহাকে প্রদান করেন, মুক্তি লাভের আশায় আমি তাঁহার শরণ লই। তিনি আত্মবৃদ্ধি-প্রকাশক আত্মজ্ঞানে প্রকাশ্য অথবা আত্মজ্ঞানের প্রকাশক (আত্মজ্ঞানস্থ প্রকাশকরং আত্মজ্ঞান-জ্যোতিষা প্রকাশ্যং বা)!

তাঁহার কোন কলা নাই, জগং ব্যাপারে তিনি নিজ্জিয়, পরম শান্ত, বাধ্য-বাধকতাহীন, তিনি নিরবছা, প্রাকৃত দোষ-গুণের অতীত, তিনি নিরঞ্জন, নির্লিপ্ত, তিনি অমৃত্ত লাভের শ্রেষ্ঠ হেতু। কাষ্ঠ দক্ষ হইয়াছে তবু অগ্নি স্বয়ং দেদীপ্যমান। সেই অগ্নির মত সেই পরম দেবতার শরণাগতি গ্রহণ করি।

যথন মানুষ আকাশখানাকে চর্মদ্বারা ঢাকিয়া ফেলিবে অর্থাৎ যথন ঈদৃশ অসম্ভবও সম্ভব হইবে তথনই পরম পুরুষকে না জানিয়াও তঃথের অন্ত হইবে। ঈশ্বরান্তভব ছাড়া তঃখ অবসানের আর কোন উপায় নাই। ৬।১৮-২০

বিদ্বান শ্বেতাশ্বতর ঋষি নিজ তপস্থাবলে ও দেবতার অনুগ্রহ-বলে, ঋষিগণ সেবিত পরব্রহ্মকে অবগত হইয়াছেন।

তিনি পূজ্য আশ্রমিগণের নিকট এই সকল পরম পবিত্র শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন কল্পে প্রকাশিত এই বেদান্ত-বেছ ও পরমগুছ বিছা

যাহাকে তাহাকে দিবে না। যিনি অপ্রশান্তচিত্ত তাঁহাকে দিচ্ছে না। যে পুত্র বা শিক্ত অযোগ্য তাহাদিগকে দিবে না।

যাঁহার পরম পুরুষে পরাভক্তি আছে এবং ঠিক তেমনি ভক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে আছে সেইরূপ মহাত্মার নিকটেই এই সকল তত্ত্ব সমাগ্ভাবে ফুরিত হয় (প্রকাশতে তেন এব এতেয়াং সম্যক্ উপলবিঃ ভবিষ্যুতি ইত্যুর্থঃ।)

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির উপনিষদ-ভাবনা সমাপ্তা:

#### **अ**द्धनोश

# ঐতরেয়-শ্রুতি

### উপনিষদ্-ভাবনা

ঐতরের শব্দ ইতরা হইতে সঞ্জাত। ইতরা-নন্দন মহীদাস এই শ্রুণিতর জন্তী খাষি। খাষির জননী হীন ক্লাতির কন্তা ছিলেন। খাষি তাহা গোপন করেন নাই। ভগবান্ মন্থ বলিয়াছেন "নীচাদপুত্রমা বিতা"। ব্রহ্মজ্ঞান-পিপাস্থ অস্তেবাসী ঐতরের ঋষির নিকট ব্রহ্মবিতা। গ্রহণ করিয়াছেন। ইতরার পুত্র মহীদাস একটি আত্মহজ্ঞ করিয়া ১১৬ বংসর জীবিত ছিলেন এই কথা ছান্দোগ্য শ্রুতি ( গা১৬।৭ ) বলিয়াছেন।

ঋষিগণ বেদের স্রষ্টা নহেন, দ্রষ্টা। ঋষিদের অন্কুভব ব্রন্ধই নিখিল বিভার আদি উৎস। সমস্ত জ্ঞানের তিনিই প্রবর্ত্তক। শ্বেতা-শ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন "প্রজ্ঞা চ তম্মাৎ প্রস্তা পুরাণী", (৪।১৮) পরব্রহ্ম হইতেই শাশ্বত প্রজ্ঞা প্রস্ত হইয়াছিল।

বেদবিভা নিত্য। যে ঋষির দর্শনে যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে তিনি সেইরূপ বলিয়াছেন। সবগুলি মিলাইলে একটা পূর্ণ রূপ হয়। ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণি সেই রূপটি প্রকটিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই শ্রুতিতে আমরা ইতরা-নন্দন ঋষি মহীদাসের ক্ষপরোক্ষান্তুতি প্রবণ করিব।

এই শ্রুতিতে তিনটি অধ্যায়। গছ-পছ মিশ্রণে লিখিত, ভাষায় দার্শনিকতা তো আছেই, মধুর কাব্যও আছে। প্রথম অধ্যায়ে স্ষ্টিতত্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জন্মান্তর ও অমৃতত্ব-প্রাপ্তি। তৃতীয় অধ্যায়ে পরব্রন্দের সর্ববাধারত প্রকটিত।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীং। নাক্সং কিঞ্চন মিষং। স ঈক্ষত লোকান্ মু স্ঞা ইতি।

ঐতরেয় শ্রুতির এই প্রথম মন্ত্র। স্থান্টির পূর্বের একটি আত্মা ছিলেন। সর্বাদৌ চৈতন্ম-সন্তামাত্র ছিল।

নাক্তৎ কিঞ্চন মিষৎ। এই বাক্যের তিন প্রকার অর্থ হয়।
তিনি ছাড়া আর কিছুরই ক্ষুরণ ছিল না। অথবা তিনি ব্যতীত
আর কিছু ক্রিয়াশীল পদার্থ ছিল না। অথবা নিমেষ-ক্রিয়াযুক্ত
তিনি ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না ( মিষৎ = নিমেষক্রিয়াবৎ )।

সেই আত্মা ঈক্ষণ করিলেন—লোক সকলকে সৃষ্টি করিব কি ? ( মু প্রশ্নে, স্টেজ = স্জেম ? ) এই শ্রুতিতে ঈক্ষত ও ঐক্ষত হুই প্রকারের পাঠই দৃষ্ট হয়। ঐক্ষত পাঠ গ্রহণ করিয়া কোন কোন আচার্য্য অর্থ করিয়াছেন তিনি আলোচনা করিলেন, ভাবিলেন, চিন্তা করিলেন—আমি কি লোক সকল সৃষ্টি করিব ?

এইরূপ ভাবিয়াই তিনি—লোক সকল সৃষ্টি করিলেন : স ইমাঁল্লোকানস্জত। তাঁহার ইচ্ছা করা বা ঈক্ষণ করা ও তাহা কার্য্যে রূপ দেওয়া—ইহার মধ্যে কোনও কালের ব্যবধান নাই। ইচ্ছামাত্রই ঈপ্সিত-সিদ্ধি। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতেও এই একই কথা আছে—সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীং। একমেবাদিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহুস্তাং প্রজায়েয়েতি। ভত্তেজোহস্কত। ৬।২।২

মহর্ষি আরুণি তৎপুত্র শ্বেতকেতৃকে বলিতেছেন—হে সৌম্য, এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বের এক অদ্বিতীয় সং বিগুমান ছিলেন সেই সং ঈক্ষণ করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব। এখানে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন কথার অর্থ, ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ঐ ইচ্ছার ফলে তাহা হইতে তেজ সৃষ্টি করিলেন।

ঐতবেয় ও ছান্দোগ্য-শ্রুতির এই ঈক্ষণ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই বেদাস্ক-দর্শনের ১া৫ ব্রহ্মস্থত্র স্থৃত্রিত।

### ঈক্ষতে নাশক্ষ্

ঈক্ষতে:—জগতের যিনি মূল কারণ তাঁহার ঈক্ষণ-কার্য্যের কথা শ্রুভিতে উক্ত থাকা হেতু—ন অশব্দম্, অচেতনা জড় প্রকৃতি (প্রধান) জগতের কারণ নহে।

যিনি জগতের কারণ সেই সদ্বস্ত আত্মা ঈক্ষণ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈক্ষণকার্য্য কোন অচেতন বস্তুর হইতে পারে না। ইহাতে বুঝা গেল যিনি মূল কারণ তিনি শুধু সদ্বস্তুই নহেন—তিনি চিদ্বস্তুও বটেন। স্মৃতরাং চৈতন্ত-বিরহিতা জড়া প্রকৃতির জগৎকারণতা গ্রহণীয় নহে, শ্রুতিবিক্লদ্ধ বলিয়া।

শ্রুতির উক্তি শুনিলে মনে হয় ব্রহ্মোর ঈক্ষণ ইচ্ছা হঠাৎ জাগিল। তাহা কিন্তু ঠিক নহে। হঠাৎ ঈক্ষণ করিলে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হয়। কারণ কিছু থাকিলেই ব্রহ্ম সেই কারণাধীন হন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ" (৬৮) তিনি জ্ঞানরূপ বলদ্বারা যে সৃষ্টিক্রিয়া করেন তাহা স্বাভাবিক। অগ্নির দাহিকা শক্তির মত স্বাভাবিক, আগন্তুক নহে।

ব্রন্মের ঐ ঈক্ষণ-কার্য্যন্ত স্বাভাবিক, স্মৃতরাং অনাদি। উহা ব্রন্মের স্বরূপগত। এই ঈক্ষণ শক্তিই মূলতঃ সৃষ্টিশক্তি। তাঁহার দৃষ্টি-শক্তিই সৃষ্টি-শক্তি। তিনি ইচ্ছা করেন বা দৃষ্টি করেন তৎ সঙ্গে সঙ্গেই আপনস্বরূপ হইতে জগৎস্তি। স্বষ্টজগৎ তাঁহাতেই বিরাজিত আবার তাঁহাতেই লয়-প্রাপ্ত হয়।

ঈক্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে পর পর কিভাবে স্পটির বিকাশ হইল তাহা ঐতরেয়-শ্রুতি বলিতেছেন—

ক্রন্ধণ করার সঙ্গে চারিটি লোক স্থজন করিলেন, অস্তলোক, মরীচালোক, মরলোক ও আপলোক। এস্তলোক অর্থ মেঘাধার লোক। যাহা জলকে ধারণ করিতেছে, তাহা ছ্যালোক ও ছ্যালোকের উপরিস্থিত যে মহঃ প্রভৃতি লোক আছে তাহাও বুঝাইবে ( আনন্দিনিরি )। মরীচীলোক বলিতে অস্তরিক্ষ ( মরাচাভিঃ রশ্মিভিঃ সম্বন্ধাং )। মরলোক বলিতে পৃথিবী ( যাহাতে জীব মরে—াম্রয়স্তে অস্মিন্ ভূ হানি )। যাহা পৃথিবীর নিমে হাহা আপ লোক ( যাঃ পৃথিবাঃ অধস্তাং তাঃ আপঃ উচান্তে )।

লোকস্থি করিয়া লোকপাল স্থজন করিতে ইচ্ছা করিলেন (ঈক্ষত)। লোকগুলি রক্ষার জন্ম লোকপাল দরকার। তিনি জলতত্ত্ব হইতে একটি পিণ্ড স্ঞ্জন করিয়া তাহাকে পুরুষ রূপ দিলেন।
﴿ সমুদ্ধত্য অমূচ্ছ য়িং সপিণ্ডিতবান্ )

তথন তিনি সেই পুরুষ সম্বন্ধে ভাবনা করিতেই ( অভ্যতপং— অভিধ্যানং কুতবান্ ) তাঁহার ধ্যানকলে সেই বিরাট পিণ্ডের মুখ-বিবর প্রকাশ পাইল ও থেমন পক্ষার ডিম ফোটে ( যথা অণ্ডং ) সেইরূপ মুখ হইতে বাগিন্দ্রিয় ও বাগিন্দ্রিয় হইতে তাহার অধিদ্যা দেবতা অগ্নি অভিব্যক্ত হইলেন।

এই প্রকার ব্রন্ধার ইচ্ছায় সেই বিরাট পুরুষের নাসিকা প্রকাশিত হইল ও তাহা হইতে নাসিকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু প্রকাশিত হইলেন। চক্ষুর গোলকদ্বয় প্রকাশিত হইল। গোলকদ্বয়ে চক্ষুরিন্দ্রিয় আবিভূতি হইল তাহাকে অবলম্বন করিয়া চক্ষুরিধিষ্ঠাত্রী দেবতা আদিত্য প্রকাশিত হইলেন।

তৎপর কর্ণদ্ব বাহির হইল। কর্ণ হইতে প্রবণেল্ডির, তাহা হইতে অধিষ্ঠাত্রী দিক্সকল ব্যক্ত হইল। ত্বক্ প্রকাশ পাইল। তাহা হইতে লোম জন্মিল, লোম হইতে উদ্ভিদ্ ওষ্ধি ও বৃক্ষাদির জন্ম হইল।

হাদয় প্রকাশ পাইল, তাহ। হইতে মন প্রকাশিত হইল। মন হইতে চন্দ্রমা বিকাশগ্রাপ্ত হইল। নাভি ব্যক্ত হইল, তাহা হইতে অপানবায়ু প্রকাশিত, তাহা হইতে মৃত্যু ব্যক্ত হইল।

জননেন্দ্রির ব্যক্ত হইল তাহা হইতে রেতঃ, তাহা হইতে জল প্রকাশিত হইল। এই স্ষষ্টিকথার মধ্যে রহস্থ এই যে ব্রন্ধের ইচ্ছা শক্তি হইতে বিরাট। তাহা হইতে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় হইতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল সৃষ্ট হইল। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয় একই সময়কার সৃষ্টি। Subjective ও Objective প্রত্যক্ ও পরাক্ এর বিকাশ একই বস্তু হইতে একই কালে। বিরাটের চক্ষ্ হইতে আদিতোর প্রকাশ—ইহা গভীরভাবে অন্বভবের বিষয়। দ্বিতীয় খণ্ড।

লোকপাল দেবতাগণ উৎপন্ন হইয়া সংসার সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম তাঁহাদিগকে ক্ষুধাভৃষ্ণা দিলেন। (অশনায়া-পিপাসাভ্যাং অশ্ববার্জৎ অনুগমিতবান সংযোজিতবান্)

তথন দেবতাগণ স্রস্থাকে বলিলেন—আমাদিগকে দেহ দিন।
যাহা দ্বারা তোগ্যবস্তু গ্রহণ করিতে পারি: স্রস্থা তাঁহাদিগকে
গো-দেহ অশ্ব-দেহ প্রভৃতি নানা দেহ দিলেন: তাঁহারা সেগুলি
অন্প্রপ্রকু বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। তথন নরাকৃতি দেহপিও
(পুরুষমানয়ং) আনিলেন। দেবতারা বলিলেন—এই উত্তমদেহ
ইইয়াছে। স্রস্থা বলিলেন তবে নিজ নিজ অধিষ্ঠানে প্রবেশ কর।

তথন বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা লোকপাল অগ্নি বাগিন্দ্রিয় হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন। বায়ু নাসিকায়, আদিত্য চক্ষুতে, দিক্পালগণ শ্রোত্রে, ওষধি বনস্পতির দেবতা লোমকুপে, মৃত্যু নাভিমূলে অপানরূপে, প্রজাপতি রেতঃ হইয়া শিশ্নে প্রবেশ করিলেন।

এই শ্রুতি অবলম্বনে "জ্যোতিরাছাধিষ্ঠানং তু তদামননাং" ২।৪।১৪ এই ব্রহ্মসূত্র। বাগাদি করণ সকল অগ্নি প্রভৃতি দেবতা-দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্বস্কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ঈশ্বরকে কহিল—আমাদের জীবিকা বিধান করুন। ঈশ্বর বলিলেন সকল দেবতার মধ্যে তোমাদের জীবিকা বিধান করিব। ইহাদের মধ্যে তোমাদের ভাগ করিয়া দিব। এই জন্ম যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে আহতি দিলে সকলেই তাহার ভাগ পাইয়া থাকেন।

## তৃতীয় খণ্ড

ঈশ্বর ইচ্ছ' করিলেন, লোক-লোকপাল সৃষ্টি হইল এখন ভাহাদের জন্ম মন্ন সৃষ্টি করেব। তিনি পঞ্চভূতকে লক্ষ্য করিয়া সংকল্প করিলেন। পঞ্চভূত মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার ঘনীভূত আকারই অন্ন।

স্থ অন্ন ভোক্তার ভয়ে পশ্চানুখী হইয়। দূরে যাইতে লাগিল। ভোক্তা বাক্যদারা, নাসিকাদারা, চক্ষুদারা, কর্ণদারা স্পর্শনদারা ভোগ্য অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। যদি পারিতেন তাহ। হইলে পরবর্তী জাবও অন্নের আলোচনা করিয়া, আণ কবিয়া, দর্শন করিয়া, আবণ করিয়া, স্পর্শ করিয়া, মনন করিয়াই তৃপ্ত হইতে পারিত।

তারপর ভোক্তা অন্ধকে অপান বায়ুদ্বার। প্রহণ করিতে ইচ্ছা, করিলেন। উহা প্রহণ করিতে পারিলেন। অপানই অন্নের প্রাহক। বায়ুর অন্নই আয়ু।

ঈধর চিন্তা করিলেন—এই দেহৈন্দ্রিয় আমি ভিন্ন কিরুপে থাকিবে ? আমি কোন পথে প্রবেশ করি। যদি বাক্যের কথা-বলা, আণের আণকরা, চক্ষুর দেখা, স্বকের স্পর্ণ, মনের চিন্তা, অপানের অধোনয়ন, শিশ্লের বিস্তৃষ্টি বিনা-প্রয়োজনে হয়—তাহা হইলে আমি কি বস্তু তাহা কে জানিবে ? তথন তিনি মস্তকসীমা ব্রহ্মারক্ত্র ভেদ করিয়া জীবদেহে প্রবেশ করিলেন। এই দ্বারের নাম বিদৃতি। ইহা আননেদর দ্বার।

তিনটি অবস্থায় আত্ম। বিষয় ভোগ করেন—জাগ্রং, স্বপ্ন ও সুষ্প্তি। জাগ্রংকালে আত্মার বিশেষ প্রকাশ দক্ষিণ চক্ষুতে। নিজাকালে মনে ও সুষ্প্তিকালে হৃদয়াকাশে।

নেত্রে জাগরিতং বিছাৎ কণ্ঠে স্বপ্নমনাদিশেং। স্বযুপ্তং হৃদয়স্থং তু তুরীয়ং মূর্দ্ধি সংস্থিতম্॥

ব্রহ্মোপনিষদ্ বলেন আত্মার আবাস জাগ্রংকালে নেত্রে, স্বপ্ন-কালে কণ্ঠে, সুষ্প্তিকালে হৃদয়ে, তুরীয় অবস্থায় মূর্ধাতে।

পরমাত্মা দেহে জন্মিয়া অর্থাৎ জীবাত্মা ভাব প্রাপ্ত হইয়া
ভূতবর্গকে ব্যাকৃত করিলেন, পৃথক্ করিলেন। তারপর নিজে যে
ভূতবর্গ হইতে অস্ত কিছু তাহাও জানেন নাই। পরে গুরুক্পায়
জানিলেন এই পুরুষই ব্রহ্ম এবং তিনি "ততমং" তত্তমং বাাপ্ততম
—বিশ্বময় তিনি পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইহা দর্শন করিলেন এবং
করিয়া বলিলেন, অহাে, আত্মদর্শন করিলাম, নিজে নিজেকে
জানিলাম।

এইরূপ স্পৃষ্ট ভাবে "ইদং" রূপে আত্মদর্শন করিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল ইদন্দ্র। তাঁহার পরোক্ষ নাম ইন্দ্র। দেবতারা প্রোক্ষ নামই ভালবাদেন।

রুহদারণ্যক-শ্রুতিতে চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে দ্বিতীয়

মন্ত্রে—ইন্ধো হবৈ নামৈষ যোহয়ং দক্ষিণোহক্ষন্ পুরুষস্তং বা এতমিদ্ধং দক্ষিণোহক্ষন্ পুরুষস্তং বা এতমিদ্ধং দক্ষমিক্ত ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যাক্ষদ্বিয়। দক্ষিণ চক্ষুতে এই ্যে পুরুষ ইহার নাম ইন্ধ, দীপ্তিবিশিষ্ট। ইহার নাম ইন্ধ হইলেও লোকে পরোক্ষভাবে ইন্দ্র বলে কারণ দেবগণ পরোক্ষ-প্রিয়।

### দিতীয় অধ্যায়

পুরুষের—প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তিন জ্বন্মের কথা বলা হইতেছে।

পুরুষ দেহে যে রেতঃ তাহা প্রথমতঃ গর্ভরূপী হয়। অর্থাৎ সকল অবয়ব হুইতে পরিনিষ্পন্ন সারস্বরূপ তেজ্ঞাস্বরূপ আত্মভূত শুক্রকে পুরুষ নিজ দেহে ধারণ করে। উহা যথন সে স্ত্রীতে সিঞ্চন করে তথন গর্ভরূপে জন্ম নেয়। এই রেতোরূপে নির্গমনই প্রথম জন্ম।

সিঞ্চিত রেতঃ পুরুষের নিজ অবয়বের স্থায় স্ত্রীর সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। এই জম্ম গর্ভ জননীকে ফোটকাদির মত পীড়া দেয় না। স্ত্রী নিজ উদরে প্রবিষ্ট পতির রেতোরূপী আত্মাকে পোষণ করে (ভাবয়তি)। স্থতরাং পোষণ-কারিণী পত্নীও স্বামী কর্তৃক পোষণীয়া (ভাবয়িত্রা)।

গর্ভকে অগ্রে স্ত্রী পৃষ্ট করে। জাতমাত্রই পিতা পালন করে। বস্তুতঃ দে তখন আপনাকেই পালন করে। পুত্রোৎপাদন দ্বারাই লোক প্রবাহ আকারে চলিতেছে। মাতৃগর্ভ হইতে নির্গমন জীবের দ্বিতীয় জন্ম।

পুত্র যথন সর্ব্ব কর্ম্মে পিতার প্রতিনিধিতৃল্য হয় তথন পিতা
গতবয়া হইয়া পরলোক গমন করেন। সেখান হইতে আবার
জাত হন—ইহা তৃতীয় জন্ম। এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক প্রথম অধ্যায়ে
পঞ্চম ব্রাহ্মণের সপ্তদশ মন্ত্রে বলিয়াছেন—পিতা যথন ইহলোক
পরিত্যাগ করেন তথন তিনি প্রাণ-সমূহের সহিত পুত্রেই প্রবেশ
করেন—স যদেবংবিদস্মাল্লোকাং প্রৈতি অথ এভিরেব প্রাণিঃ সহ
পুত্রমাবিশতি সঃ। যতানেন কিঞ্চিং অক্ষুয়া (প্রমাদবশতঃ) অকৃতঃ
ভবতি তস্মাদেনং সর্বস্মাৎ পুত্রো মুঞ্চতি তস্মাৎ পুত্রো নাম।
তিনি যদি প্রমাদবশতঃ কোন কর্ত্ব্যু কর্ম্ম সম্পন্ন না করিয়া থাকেন
পুত্র তাঁহাকে সেই সমুদয় হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। এই জন্য
ইহার নাম পুত্র। প্রণেন ত্রায়তে স পিতরং যন্ত্রাং তন্মাৎ পুত্রো
নাম (শক্ষর)। পিতৃঃ ছিত্রং পুরয়িয়া ত্রায়তে।

বৃহদারণ্যকের এই তত্ত্ব গ্রহণ করিলে ঐতবেয়-শ্রুতি কেন পিতার মৃত্যুর পর আবার জন্মকে তৃতীয় জন্ম বলিলেন তাহা কিঞ্চিৎ হাদয়ঙ্গম হয়। বামদেব ঋষি মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে বলিয়াছিলেন, আমি গর্ভে অবস্থান কালে সকল দেবতার অগণিত জন্মের বিষয় জানিয়াছি। শত লৌহময় শরীর (পুরঃ) আমাকে অধোলোকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আমি শ্রেন পক্ষীর মত বেগে নির্গত হইয়াছি (নির্দীয়ম্)।

এই প্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট সেই বামদেব এই শরীরের বন্ধন ছিন্ন

হইবার পর সংসাররূপ নিমুভূমি হইতে উধের উত্থিত হইয়া আপ্ত-কাম হইয়া স্বর্গলোকে অমৃত হইয়াছিলেন।

ভোগাসক্ত জাবের মনে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্ম এই সকল সংসারাবস্থার কথা বর্ণিত হইল (শঙ্কর)।

### তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়, কোহয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে ? দেখি, শব্দ শুনি, গন্ধ লই, যাহা দ্বারা বাক্য ব্যক্ত করি, স্বাছ্ অস্বাছ আস্বাদন করি তিনিই কি ? সেই কর্ত্তাই কি আত্মা ?

প্রশ্ন তুলিয়া ঋষি উত্তর দিতেছেন—হাঁ, ঐ সমুদয়ই আত্মার কর্ম। হাদয় মন অস্তঃকরণ সবই আত্মার কার্য্য। বিভিন্ন কর্মা হেতু আত্মার বিভিন্ন নাম। প্রজ্ঞানঘন আত্মাই যথন জানে তখন তার নাম চেতনা। যথন আদেশ দেয়, তখন নাম আত্মশক্তি। যথন বিশেষ ভাবে বস্তুর রহস্থা জানে, তখন তার নাম বিজ্ঞানশক্তি। যথন প্রতিভারূপে প্রকাশিত, তখন নাম প্রজ্ঞান। যথন ধারণ সামর্থ্য রূপে অভিব্যক্ত তখন নাম মেধা। যথন সে দৃষ্টি দ্বারা বিষয় উপলব্ধি করে তখন তাহার নাম দৃষ্টি। যথন করণীয় বিষয় চিস্তা করে তখন নাম মতি। যখন শীতাতপ সহ্য করে তখন নাম ধর্ম্য (ধ্রতি)। যখন গভীর ভাবে গবেষণা করে তখন ও তিদ্ধয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তখন তাহার নাম মনীষা। যখন মানসিক ছঃখ ভোগ করে তখন তাহার নাম জুতি। যখন স্মরণ করে তখন তাহার নাম স্মৃতি। যখন করে তখন তাহার নাম জুতি। যখন স্মরণ

নিশ্চয় করে তখন নাম সংকল্প। যখন করণীয় কার্য্যে পুনঃ পুনঃ অধ্যবসায় প্রয়োগ করে তখন নাম ক্রতু। যখন জীবন ধারণের জন্ম নানা প্রকার ক্রিয়ার সম্পাদন করে তখন নাম অস্তু। যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম বিষয়ে প্রবল তৃষ্ণা জাগে তখন নাম বশ। সকলই প্রজ্ঞান-রূপী আত্মার বিভিন্ন নামধেয় মাত্র। সকলই আত্মশক্তির বিভিন্ন কার্য্য।

এই কথাই বৃহদারণ্যক শ্রুতি অনুরূপ ভাবে বলিয়াছেন— ১।৪।৭ মস্ত্রে। স প্রাণরেব প্রাণো ভবতি, বদন্ বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃথন্ প্রোত্রং, মন্বানো মনঃ, তানি অস্যৈতানি কর্মনামান্তেব। এই বিভিন্ন কার্য যেখানে একীভূত তিনি আত্মা। আত্মেণ্ড্যে বোপাসীত অত্র হোতে সর্বামেকং ভবস্তি।

পরবতী মন্ত্রে এই কথাই আরও বলিতেছেন—এই প্রজ্ঞান রূপ আজ্ঞাই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা. দেবরাজ ইন্দ্র, বিরাট বা প্রজাপতি, অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবগণ, ইনিই পঞ্চ মহাভূত, স্থাবর জঙ্গম সমুদয়, ক্ষুদ্র ক্ষাব, সকল জীবের বীজ, অগুজ পক্ষী প্রভৃতি, স্বেদজ মশকাদি, উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদি, জরায়ুজ মন্তুগ্য অশ্ব গাভৌ, হস্তী, যারা পায়ে চলে যায় আকাশে ওড়ে, যারা অচল, যারা সচল—নিখিল বিশ্বের সমুদয়—সকলই প্রজ্ঞানেত্র অর্থাৎ প্রক্রারূপ নেত্র বা নিয়ামক দ্বারা স্থানিয়ন্ত্রিত। তাহাদের সকলের উৎপত্তি স্থিতি লয় অস্তিত্ব সকলই প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। সকল লোক প্রজ্ঞা নেত্র—প্রজ্ঞার নেতৃত্বাধীন সকলের সকল কর্ম্মচোদনা প্রজ্ঞা দ্বারা প্রণোদিত। প্রক্রাই নিখিল বিশ্বের আশ্রেয় এবং প্রতিষ্ঠা।

বিশ্বজ্ঞগৎ অন্তর্ভগৎ, বহির্জগৎ যাহা জ্ঞানাতীত সমস্তই প্রজ্ঞানে

সুপ্রতিষ্ঠিত সুসমাহিত। এই প্রজ্ঞানই আত্মা। এই প্রজ্ঞানই বন্ধ।

এই অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রে থৈ প্রশ্ন জাগিয়াছে কোহমাত্মেতি বয়মুপাস্মহে ? গাহাকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি—সেই আত্মা কে ? —পরবর্তী দিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে তাহার উত্তর দিলেন। প্রশ্নের উত্তরে আত্মতত্ব নির্দ্ধারিত হইল। শ্রুতি নিজ্ঞেই বলিতেছেন, এতেন প্রক্তেনাত্মনা—এই ভাবে বিচার দ্বারা স্থাপিত অথবা অপরোক্ষ জ্ঞানে অন্তুভ্ত, প্রজ্ঞান-স্বরূপ আত্মা দ্বারা আত্মজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি উধ্বের্গমন করিয়া পূর্ণকাম হইয়া অপ্রাকৃত ধামে অমৃত্ময় হইয়া যান।

ঐতরের শ্রুতি আয়তনে ক্ষুত্র কিন্তু গৌরবে মহীয়সী। শ্রুতির উপক্রম উপসংহারে একটিই পরম তত্ত্বের নির্দেশ। সে তত্ত্বটি আয়্বত্র । বেদান্ত-দর্শনের ইহাই একমাত্র উপজীব্য। বেদান্তের মূল স্ত্র স্বরূপ এই শ্রুতির প্রথম মন্ত্র—"আয়া বা ইদমেক এব অগ্র আসীং নাক্তং কিঞ্চন মিষং" অগ্রে এই বিশ্ব আয়াই ছিল। আয়া ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আর শ্রুতি উপসংহারে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রশ্ন তুলিয়াছেন—এই আয়া কে, কোহয়মায়া ৄ উত্তর দিয়াছেন এই আয়া প্রজ্ঞান—এই আয়া চৈতক্য (Consciousness) এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

এই প্রজ্ঞানই ঈশ্বর, প্রজ্ঞানই অন্তর্য্যামী হিরণ্যগর্ভ বিরাট সর্ব্বভূত, সর্ববস্তু। সকল কার্য্য-কারণের মূলাধার। নিখিল বিশ্বে এই একটি বস্তুই আছে—অসংখ্যের রূপে প্রকটিত হইরাঃ আছে অগণিত তাঁহার নাম, অগণিত তাঁহার রপ। এই অনস্থ প্রকাশের মধ্যে তিনি চৈতন্তবন একক অদ্বিতীয় নিত্য শাশ্বত। অনস্থ সভার মধ্যেও তাঁহার একত্ব অথগু। ইহাই বেদাস্ত-দর্শন। ঐতরেয়-শ্রুতি কয়েকটি মহাবাণীতে এই দর্শনতত্ব প্রকট করিয়াছে। ঐতরেয় ঋগ্বেদীয় শ্রুতি। ঋগ্বেদীয় শ্রুতি মাত্র ছইখানি পাওয়া যায়, ঐতরেয় আর কৌষিতকী। ঋগ্বেদের যে জ্ঞানতত্ব তাই এই শ্রুতিতে অভিব্যক্ত। ছই শ্রুতির মন্ত্র কথা এক, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। কৌষিতকী বলিয়াছেন—প্রাণ ব্রহ্ম। প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা। যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ। প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম। প্রজ্ঞান বা চৈতন্তবন বস্তর অখণ্ডতাও একরসতা সংস্থাপনে এই ছই শ্রুতিরই মহাশক্তিশালা ভূমিকা।

আচার্য্য-মুখে শ্রুভির মহাসত্য গ্রহণানন্তর অন্তেবাসী প্রার্থনা করিছেছেন—ও বাঙ্ মে মনসি প্রভিষ্ঠিত।—আমার বাক্য মনে প্রভিষ্ঠিত হউক। হে জ্যোতির্ম্মায়, আবিঃ তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও। আমার মন ও বাক্য বেদার্থ প্রকাশে সমর্থ হউক। গুরু মুখে শ্রুভ এই শ্রুভিবাণী দারা আমি যেন দিবারাত্র চলিতে থাকি।

আমি সত্য বলিব, সত্য ভাবিব। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। আমার আচার্যকে রক্ষা করুন। সকল বিদ্মের বিনাশ হউক। বিশ্ব শাস্তিময় হউক।

ঐতরেয়-শ্রুতির উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

### ক্লফ-মজুর্বেদীয়

# তৈটিরীয়-শ্রুতি

### উপনিষদ-ভাবনা

তৈ ত্তিরীয় শ্রুতি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগের নাম বল্লী। শিক্ষাবল্লী, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ভৃগুবল্লী,। প্রত্যেক বল্লী অনুবাকে বিভক্ত। শিক্ষাবল্লীতে ১২টি অনুবাক। তাহার প্রথম ও শেষ অনুবাক স্বস্তি-বাক্য মাত্র। ব্রহ্মানন্দ-বল্লীতে ১টি অনুবাক। ভৃগু-বল্লীতে ১০টি অনুবাক।

ভাষা গন্ধীর। তত্ত্তিলির স্থাপন-প্রণালী অভিনব চিত্তাকরী। কথাগুলি সূত্রের মত অল্লাক্ষর। প্রাঞ্জল ভাষা। সূত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রথমে স্বস্থিবাচন

ওঁ শং নে। মিত্রঃ শং বরুণঃ

শং নো ভবত্রগমা।

শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ

শং নো বিষ্ণুরুরুক্রফার ।

### শিকাবলী

প্রথম অমুবাক

মিত্র ও বরুণ, প্রাণ ও অপান বৃত্তির দেবতা (আধ্যাত্মিক অর্থ)।

মিত্র ও বরুণ—দিবাভিমানি ও রাত্র্যভিমানি দেবতা ( আধিদৈবিক অর্থ)। অর্থ্যমা—চক্ষুরভিমানি দেবতা। আদিত্যাভিমানি দেবতা ইন্দ্র—সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও বলাভিমানি দেবতা। বৃহস্পতি—বাক্য ও বৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ইহারণ সকলে আমাদের কল্যাণ করুন।

সায়ণাচার্য্য বলেন, মিত্র ভক্তের প্রতি প্রীতিযুক্ত। বরুণ ভক্তকে বরণ করেন। অর্য্যমা—ভক্তের কল্যাণে সতত গমনশীল।

ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বায়ু তুমি প্রভাঙ্গ ব্রহ্ম। তোমাকে নমস্কার। ঋত বলিব। সত্য বলিব। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। আচার্য্যদেবকে রক্ষা করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আমাদের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—ত্রিবিধ বিদ্ম দূর হউক। তিনবার শান্তি শব্দ, বিজাপ্রাপ্তি-বিদ্মানাং প্রশমনার্থম্।

> ইতি শিক্ষাধ্যায়ে প্রথম সমুবাক। দ্বিতীয় অন্ধবাক

পরমাত্মা আমাদের ছজনকে (আচার্য্য ও অন্তেবাসী) সম-ভাবে রক্ষা করুন। তুল্যভাবে বিভাদান করুন। আমরা যেন সমান ভাবে শক্তিলাভ করিতে পারি। আমাদের অর্জিত বিভা যেন সফল হয়। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি

শিক্ষা বিষয় ব্যাখ্যা করিব। শিক্ষণীয় বিষয় কি কি তাহা

বলিব। অকারাদি বর্ণসমূহ শিখিতে হইবে। উদাত্ত অনুদাত্ত স্থারত স্বরের উচ্চারণ-প্রণালী যথাযথ ভাবে শিক্ষা করিতে হইবে। হুস্বস্বর একমাত্রা, দীর্ঘস্বর তুই মাত্রা, প্লৃত্ব্বর তিনমাত্রা। ব্যঞ্জনবর্ণ অর্দ্ধমাত্রা। এই বর্ণোচ্চারণ বিধি জানিতে হইবে। শুধু জানিলেই হইবে না, বাস্তবে স্বর মাত্রাকে উচ্চারণ করিয়া করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে।

# ইতি শিক্ষাধ্যায়ে দিতীয় অন্তবাক। তৃতীয় অনুবাক

আমাদের উভয়ের গুরু-শিস্তোর শাস্ত্রাধ্যয়ন-জনিত যে স্থ্যাতি তাহা তুল্যরূপে বিস্তারিত হউক। আমাদের ব্রহ্মতেজ হউক। আমরা সংহিতার উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিব, পাঁচটি অধিকরণ অবলম্বনে—অধিলোক, অধি-জ্যোতিষ, অধিবিছ, অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম।

এই পঞ্চ-বিষয়ক দর্শনকে পণ্ডিতের। মহাসংহিতা বলেন।
অধি-লোকের কথা বলিতেছি—একদিকে পৃথিবী আর একদিকে
স্বর্গ, মধ্যে আকাশ। বায়ু সূত্রাত্মা রূপে এই ছয়ের মিলনের
সহায়ক, ব্যাকরণে ত্ই বর্ণের সন্ধির মত। একটি পূর্বর্ণ একটি
পরবর্ণ। একটি সন্ধির স্থান আর একটি সন্ধির সহায়ক।

অধিজ্যোতিষ বলা হইতেছে। অগ্নি পূর্ববর্ণ স্বরূপ, সূর্য্য পরবর্ণ স্বরূপ। মধ্যে জল। বিহ্যুৎ তাহাদের সহায়ক।

অধিবিত্যের কথা বলা হইতেছে—গুরু পূর্ব্বরূপ, শিষ্য উত্তর রূপ, বিদ্যা সন্ধি। বেদোচ্চারণ সন্ধান। অধিপ্রজ। মাতা পূর্ব্ব-রূপ, পিতা উত্তর-রূপ। সম্ভান সন্ধি। সম্ভানোৎপত্তি সন্ধান।

অধ্যাত্ম অর্থাৎ শরীর-বিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে – নিমোষ্ঠ পূর্ব্বরূপ, উর্ধ্ব ওষ্ঠ উত্তর রূপ, তালু সন্ধি, জিহ্বা সন্ধান।

এই পাঁচ মহাসংহিতার কথা বলা হইল। এই উপাসনা যাহারা সকাম ভাবে করেন তাঁহারা সন্তান, পশু, ব্রহ্মতেজ, অন্ন, স্বর্গলোক লাভ করেন। যাহারা নিষ্কাম হইয়া করেন তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়। যাহার ফলে ক্রেমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

# ইতি শিক্ষাধ্যায়ে তৃতীয় অনুবাক। চতুৰ্থ অনুবাক

ছন্দের যিনি প্রধান, যিনি বিশ্বরূপ, যিনি বেদের সার হইতে অমৃতস্বরূপ হইয়া আবিভূতি হইয়াছেন ওঁকার স্বরূপ সেই ঈশ্বর আমাকে মেধা দ্বারা তৃপ্ত করুন। হে দেব, যেন অমৃতের আধার হইতে পারি। আমার দেহ যেন কর্মময় হয়। জিহ্বা যেন মধুরভাষিণী হয়। কর্ণদ্বয়ে যেন ব্রহ্মকথা শুনি। তুমি ব্রহ্মার কোশ-স্বরূপ, তুমি আর্ত আছ লৌকিক প্রজ্ঞাদ্বারা। তুমি রক্ষা কর আমার শ্রবণ-লব্ধ জ্ঞানকে।

তুমি আমার নিকট জ্রীকে লইয়া আস, যিনি লোমশ-পশু-সমন্বিতা। যিনি আমার জন্ম বহু বন্ত্র গো অন্ন ও পানীয় বস্তু আহরণ করিবেন। এই সকল বন্ধিত করিবেন অতি শীঘ্রই, এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া।

ব্রহ্মচারিগণ চারিদিক হইতে বিগ্রালাভার্থ আমার কাছে

আগমন করুক। তাহারা বিবিধরূপে আগমন করুক, যথা-শাস্ত্র আগমন করুক। তাহারা দমযুক্ত হউক, শম-যুক্ত হউক।

আমি যেন লোকের মধ্যে যশস্বী হই। ধনিসমাজে যেন ধনী হই। হে ভগবন্, আমি যেন ভোমাতে প্রবেশ করি, তুমিও আমাতে প্রবেশ কর। তুমি বহু-শাখা-বিশিষ্ট নদীর মত। আমি ভোমাতে নিজেকে বিশোধিত করিতেছি। হে বিধাতা,—জলরাশি ষেমন নিম্ন দিকে প্রবাহিত হয়, মাস যেমন সংবৎসরের মধ্যে ভুক্ত হয় সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণ সকল দিক্ হইতে আমার কাছে আগমন করুক। তুমি সকলের প্রতিবেশ বা আশ্রয়-স্বরূপ। তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও। আমাকে পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হও।

## ইতি শিক্ষাধ্যায়ে চতুৰ্থ অমুবাক

#### পঞ্চম অনুবাক

ভূ: ভূবঃ ও স্বঃ এই তিনটি ব্যাহ্নতি। মহঃ নামক একটি চতুর্থ ব্যাহ্নতি মহাচমদ ঋষির পুত্র জানিয়াছিলেন। এই মহঃই ব্রহ্ম। এই মহঃ আত্মা, অন্ত দেবতাগণ বিভিন্ন অবয়ব। এই পৃথিবী লোক ভূঃ, অন্তরিক্ষ লোক ভূবঃ, ঐ ছ্যালোক স্বঃ।

আদিত্যই মহঃ। কারণ আদিত্যদারাই সর্বলোক মহিমান্বিত হয়। অগ্নিই ভূং, বায়ুই ভূবং, আদিত্যই স্বঃ, চন্দ্রমা মহঃ, কারণ চন্দ্রমা দ্বারা অপর জ্যোতির্ময় বস্তু মহীয়ান্ হয়। স্বাগ্মন্ত সমূহ ভূঃ, সাম মন্ত্র সকল ভূবঃ, যজুমন্ত্র সকল স্বঃ।

ব্রহ্মই মহঃ। ব্রহ্ম দারাই সকল বেদ মহীয়ান্ হয়। প্রাণই ভূঃ, অপানই ভূঝঃ, ব্যানই স্বঃ, অন্নই মহঃ। কারণ অন্ন দারাই

প্রাণ-সমূহ পুষ্ট হয়। এই চারিটি ব্যাহ্বতি প্রত্যেকে চারি প্রকার হইয়া ধোল প্রকার হয়, যথা—

ভূ:—পৃথিবী অগ্নি ঋক্ ও প্রাণ
ভূবি:—অন্তরিক্ষ বায়ু সাম ও অপান
স্বঃ—অ্যুলোক আদিত্য যজুঃ ও ব্যান
মহঃ—আদিত্য চক্র ব্রহ্ম ও অন্ন

ইহা যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মকে অবগত হন। তাঁহার নিকট সকল দেবতারা উপহার আনেন।

# ইতি শিক্ষাধ্যায়ে পঞ্চম অন্তবাক। ষষ্ঠ অন্তবাক

ফদর-মধ্যে অন্তরাকাশ। তাহাতে মনোময় পুরুষ আছেন।
তিনি অমৃতময়, তিনি হিরগায়। তালুদ্বয়ের মধ্যে যে স্তনের মত
লম্বমান মাংসথগু যেখানে কেশ সমূহ বিভক্ত—মস্তকের ত্বই কপাল
থগুকে বিভক্ত করিয়। বিরাজিত ইন্দ্রযোনি—ঈশর-লাভের পথ
এই পথে চলিয়া সাধক ভূঃ রূপী অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত হন। ভূবঃ রূপী
বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন।

স্বঃ রূপী আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত হন। মহঃ রূপী ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি স্বারাজ্য লাভ করেন। মনের পতিকে লাভ করেন। বাক্ এর পতিকে লাভ করেন, চক্ষুর পতিকে লাভ করেন। শ্রোত্রের পতি ও বিজ্ঞানের পতিকে লাভ করেন। তারপর আরও হয়— তারপর ব্রহ্ম হন—যে ব্রহ্মের শরীর আকাশ, যাঁহার আত্মা সত্য। যিনি প্রাণ-সমূহের আরাম স্বরূপ, মনের আনন্দ স্বরূপ যিনি শক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ, যিনি অমৃত।

প্রাচীন ঋষিদের অন্ধুমোদিত এই উপাসনা কর।
ইতি শিক্ষাধ্যায়ে ুষষ্ঠ অন্ধুবাক।
সপ্তম অন্ধুবাক
পাঙ্কু উপাসনা

অধিলোক পাঁচটি—পৃথিবী, অস্তুরিক্ষ, জৌ, দিক্, বিদিক্।
অধিদৈবত পাঁচটি—অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র, নক্ষত্র।
অধিভূত পাঁচটি—জল, ওষধি, বনস্পতি, আকাশ, আত্মা।
অধ্যাত্ম-প্রাণ পাঁচটি—প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান, সমান।
ইন্দ্রিয় পাঁচটি—চক্ষুঃ, কর্ণ, মনঃ, বাক্, ত্বক্।
ধাতু পাঁচটি—চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা।

এই পাঙ্ক্ত বা পাঁচের উপাসনা বেদ বিহিত করিয়াছেন। সবই পঞ্চময়। পাঁচ দ্বারাই পাঁচকে পূর্ণ করিতে হ'ইবে। দেহগত পাঁচকে জানিলে জাগতিক পাঁচের সঙ্গে একতা হ'ইবে।

> ইতি শিক্ষাধ্যায়ে সপ্তম অনুবাক। অষ্টম অনুবাক

ওঁকার ব্রহ্ম। ওমই সমস্ত। ওম্ শব্দ অনুকৃতি-সন্মতি-জ্ঞাপক। যজ্ঞে অধ্বর্যু অগ্নীঞ্জে বলেন ওঁ প্রাবয়—শুনাও, তখন অগ্নীপ্র (ঋত্বিক্) প্রাবণ করান। ওঁ উচ্চারণ পূর্বক সাম গান করেন। ওঁ শোম্ উচ্চারণ করিয়া শস্ত্র পাঠ করেন। (শস্ত্র, গীতিরহিত ঋক্) ওঁ বলিয়া অধ্বর্যু প্রতিকার্য্যে উৎসাহ-বাণী উচ্চারণ করেন। ওঁ বলিয়া ব্রহ্মা (ঋত্বিক্) অনুজ্ঞা প্রকাশ করেন। ওঁ বলিয়া অগ্নিহোত্রের আদেশ দেওয়া হয়। বেদ-জ্ঞান লাভ করিব মনে করিয়া বেদাধ্যাপক ওঁ উচ্চারণ করেন। এই জ্ঞ্ঞ তিনি নিশ্চয়ই বেদ লাভ করেন।

# ইতি শিক্ষাধ্যায়ে অন্তম অন্তবাক। নবম অন্তবাক

ঋতকে জানিবে ও শাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। সত্যকে জানিবে ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। তপস্যা করিবে ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সংযম করিবে ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। অগ্নি আধান করিবে। অগ্নিহোত্র অন্তর্চান করিবে। অতিথি সেবা করিবে। মানবের সেবা করিবে ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। সন্তানের পিতা হইবে। রথীতর গোত্রীয় সত্যবচার ঋষি বলেন—সত্যই সব। পুরুশিষ্টির পুত্র তপোনিত্য ঋষি বলেন—তপস্যাই সব। মুদ্গল-তনয় নাক ঋষি বলেন—স্বাধ্যায়-প্রবচনই কর্ত্বা, উহাই প্রকৃত তপস্যা।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে নবম অন্তবাক সমাপ্ত। দশম অন্তবাক

ত্রিশঙ্কু ঋষি আত্মতত্ব লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন—

আমি সংসারবৃক্ষের প্রেরয়িতা। আমার কীর্ত্তি পর্বেত-শৃঙ্গের মত উন্নত। অতি পবিত্র সূর্য্যের মত, আমি উত্তম অমৃত-স্বরূপ। আমার ধন উজ্জ্বল আত্মতত্ত্ব। আমি শোভন মেধা-সম্পন্ন। আমি অমৃত্রসসিক্ত।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে দশম অনুবাক সমাপ্ত।

#### একাদশ অমুবাক

আচার্য্য শিষ্মকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়া উপদেশ দিভেছেন— সত্য বলিও। ধর্মাচরণ করিও। অধ্যয়ন কখনও উপেক্ষা করিও না। আচার্য্যের জম্ম অভীষ্ট ধন দক্ষিণা-স্বরূপ দিয়া গৃহাশ্রমে সমা-বর্ত্তন পূর্ববিক সন্তানধারা অক্ষুণ্ণ রাখিও।

সত্য হইতে ভ্রম্ভ হইও না। ধর্ম হইতে ভ্রম্ভ হইও না। মঙ্গল-কর্ম্ম হইতে বিরত হইও না। উন্নতিবিধায়ক কর্ম হইতে বিরত হইও না। নিত্য স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা হইতে কদাপি ভ্রম্ভ হইও না।

দেবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে অবহেলা করিও না। জননীকে দেবী মনে করিও। পিতাকে দেবতা মনে করিও। আচার্য্যকে দেবতা মনে করিও। আচার্য্যকে দেবতা মনে করিও। আতথিকে নারায়ণ মনে করিও। সে সকল কর্ম্ম অনিন্দিত তাহা করিও। বিপরীত করিও না। যাহা আমাদের সদাচার তাহা অমুষ্ঠান করিও, অম্বরূপ করিও না। যে সকল ব্রাহ্মণ আমাদের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ তাহাদিগকে আসন দিয়া শ্রম দূর করিবে। শ্রদ্ধাসহকারে দান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত করিবে না। শ্রেশ্বর্যান্তরূপ দান করিবে। বিনয়ে দান করিবে। সভয়ে দান করিবে। মিত্রভাবে দান করিবে।

যদি কোন কর্ত্তব্য বা অনুষ্ঠেয় বিষয় সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয় তাহা হইলে ঐ সময় ঐ স্থানে বিচারক্ষম, কর্মপরায়ণ, কর্ত্তব্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত, অনিষ্ঠুর, নিক্ষাম ব্রাহ্মণ যাহারা থাকিবেন তাঁহারা ঐ সংশয়িত বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন তুমিও সেইরূপ: করিবে। পুর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের কাহারও আচরণে যদি কেহ সংশয়ান্বিত হয় তাহা হইলে ঐরপ সদ্গুণসম্পন্ন সজ্জনদের আচরণ দেখিবে, তাঁহারা যে রূপ থাকেন সেইরপ থাকিবে। সর্ব্বদাই মহতের আচরণ দৃষ্টে চলিবে—এই আদেশ। এই উপদেশ। ইহাই বেদের রহস্থ বিভা। ইহাই ঈশ্বরাদেশ। এই ভাবে যাবভীয় অনুষ্ঠান করিবে।

#### দাদশ অনুবাক

মিত্রদেব কল্যাণ করুন। বরুণদেব মঙ্গল করুন। এর্যমা সুখবিধান করুন। ইন্দ্র বৃংস্পতি শান্তিদান করুন। ত্রিবিক্রম বিষ্ণু আমাদের সুখদায়ক হউন। ব্রহ্মরূপী বায়ুকে নমস্কার। প্রভাক্ষ বায়ো, ভোমাকে নমস্কার। আমি ঋত বলিয়াছি। সভা বলিয়াছি। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমার আচার্য্য-দেবকে রক্ষা করিয়াছেন। হাঁ, আমাকে ও আমার গুরুদেবকে ব্রহ্ম রক্ষা করিয়াছেন।

ওঁ শাক্তিঃ শাক্তিঃ শাক্তিঃ

সকল শান্তিময় হউক। তাহাতে জগতের ও আমার শান্তি আসুক।

ইতি শিক্ষাবল্লী সমাপ্তা।

#### দ্বিতীয় অধ্যায়

# রক্ষানন্দ-বল্লী

## উপনিষদ্-ভাবনা

এই বল্লীর প্রারম্ভে আবার ওঁ শং নো নিত্রঃ ইত্যাদি স্বস্তি-বাচন। এবং "দহ নাবব হু" শাস্তি থাক্য। তৎপর শ্রুতির বাণী আবস্তু।

#### ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্পোতি পরম।

তদেষাহভূয়ক্তা—সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি বেদের তত্ত্ব জানেন তিনি পরম বস্তুকে লাভ করেন। ব্রহ্মবিৎ পরম ব্রহ্মকে লাভ করেন। এ স্থলে ব্রহ্ম অর্থ বেদ ধরিলে ব্যাখ্যা স্বষ্ঠু হয়।

পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে বেদ কি বলিয়াছেন—-তৎ তদ্মিন্ ব্রহ্মবিষয়ে এষা ঋক্ অভি উক্তা। কি বলা হইয়াছে—সত্যং জ্ঞান মনস্তং ব্রহ্ম।

যিনি সত্য-স্বরূপ। তিনকালে যাঁহার পরিবর্ত্তন নাই। যিনি জ্ঞান-স্বরূপ, চৈতন্ম-স্বরূপ, চিং-স্বরূপ, অববোধস্বরূপ। যিনি অনস্ত অসীম, দেশকাল দ্বারা যাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, তিনি ব্রহ্ম। পরব্রমা।

যিনি এতবড় তাঁহাকে জানিবার উপায় কি ? উপায় আছে। তিনি বিশ্বময় আছেন। তিনি বিশ্বের বাহিরে ও আছেন, আবার হৃদয় গুহাতেও অবস্থিত আছেন (নিহিতং গুহায়াং)। হৃদয়াকাশে বৃদ্ধিরূপ গুহাতে স্থিত আছেন। এই তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি নিখিল কাম্যবস্থ লাভ করিতে পারেন। তবে, তখন তাঁহার আর কোন কামনাই থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মাবলম্বন ছাড়া।

ব্রহ্ম হইতে কেমন করিয়া স্তরে স্তরে এই মহাসৃষ্টি ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বলিতেছেন। প্রথম ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইল আকাশ। আকাশ হইতে বায়ু।

ব্রমা হইতে সম্ভূত হইল আকাশ। এই বিষয় লইয়া বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মসূত্র আছে, (২০০১) বিয়দশ্রুতে:। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২ মন্ত্রে আছে তদৈক্ষত বহুস্তাং প্রজায়েয়েতি। তত্তেজোইস্জত। ছান্দোগ্য-শ্রুতি সৃষ্টি-বর্ণনায় আকাশের কথা কিছু বলেন নাই। ব্রহ্মসূত্র তাই পূর্ব্বপক্ষ তুলিতেছেন—আকাশ নিত্য বস্তু কারণ, অশ্রুতেঃ। শ্রুতিতে তাহার উৎপত্তির কথা নাই। উত্তর দিতেছেন পরবর্তী সূত্র—

## অস্তিতু (২৷৩৷২)—ব্ৰহ্মসূত্ৰ

থাকিবে না কেন ? আছে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ২/১ আছে— আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ।

আকাশ হইতে বায়। বায় হইতে অগ্নি। অগ্নি হইতে জল। জল হইতে পৃথিবী। পৃথিবী হইতে ওষধী। ওষধী হইতে অন্ন। অন্ন হইতে অন্নরসময় পুরুষ অর্থাৎ জীবের অন্নময় দেছ। যাহারা অম্প্রক্ষ উপাসনা করে অর্থাৎ দেহাত্মবাদী ভাহারা ভাহাদের কাম্য বস্তু অম্প বা দেহের ভোগ্যবস্তুই প্রাপ্ত হয়।

এই অন্নময় দেহের অভ্যপ্তরে প্রাণময় আত্মা। বানুতত্ত্বর পরিণামভূত দেহ প্রাণময় কোষ। যাঁহারা প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন তাঁহারা পুর্ণায় প্রাপ্ত হন।

প্রাণময় দেহের অভ্যন্তরে আছে আর একটি দেহ। সেটি
মনোময়। মনোময় কোষ দ্বারা প্রাণময় কোষ পূর্ণ। প্রাণময় কোষের
অন্তরে আর একটি দেহ আছে, তাহার নাম বিজ্ঞানময় কোষ।
বিজ্ঞানময় কোষের দ্বারা মনোময় দেহ-কোষ পূর্ণ। এই বিজ্ঞানকে
যিনি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন তিনি কখনও প্রমাদগ্রস্ত হন
না। বিজ্ঞানং ব্রহ্মচেদ্বেদ তত্মাচেচন্ন প্রমান্ততি। ২।১।২

এই বিজ্ঞানময় দেহও একটি কোষ। ইহার মধ্যে অক্স আর একটি দেহ আছে। তাহার নাম আনন্দময় কোষ। আনন্দময় কোষ দারা বিজ্ঞানময় কোষ পূর্ণ।

প্রত্যেকটি কোষের শির, দক্ষিণ হস্ত, বাম হস্ত ও নিম্নভাগ বা পুচ্ছ বর্ণিত আছে। নাভির অধ্বস্থিত অঙ্গ পুচ্ছ। পুচ্ছ অর্থ প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি হৈতু।

দেহ অন্নময় কোষ শির দঃহস্ত বামহস্ত পুচ্ছ আত্মা প্রাণ প্রাণময় প্রাণ ব্যান অপান পৃথিবী আকাশ কামনা মনোময় যজুঃ ঋক্ সাম অ্থুবর্ব আদেশ জ্ঞান বিজ্ঞানময় শ্রাদ্ধা ঋত সত্য মহৎ যোগ স্থানন্দ আনন্দময় প্রিয় মোদ প্রমোদ ক্রম্ম আনন্দ যিনি বলেন ব্রহ্মবস্তু আছেন তিনি তত্ত্ব হন। যিনি বলেন ব্রহ্মবস্তু নাই তিনি নিজেও অসং হইয়া যান। (অসন্নেব সস্তবতি অসদ ব্রহ্মতি বেদ চেং)

অতঃপর জগৎস্প্তির রহস্ম বলিতেছেন—সোহকাময়ত বহুস্সাং প্রজায়েয়েতি। পরব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব। তিনি বহু হইবার জন্ম তপস্থা করিলেন। তপস্থা করিয়া যাহা কিছু আছে সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। ইদং সর্ববিমস্ক্রত। যদিদং কিঞ্চ।

সৃষ্টি করিয়া আবার তিনি তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট ইইলেন। অনুপ্রবিষ্ট ইইয়া সং (মূর্ত্ত ) ও তং (অমূর্ত্ত)—নিরুক্ত অনিরুক্ত, বচনীয় ও অনির্ব্বচনীয়, নিলয় অনিলয়, আঞ্রিত অনাঞ্রিত, চেতন অচেতন, সত্য এবং অমূত যাহা কিছু সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তং সমূদ্য ইইলেন। এইজন্য তাঁহাকে সত্য বলা হয়।

### প্রথম—ষষ্ঠ অনুবাক সমাপ্ত

অসদ্বা ইদমগ্র আসীং। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তং স্কুরুতমূচ্যতে।

এই জগৎ অভিব্যক্ত হইবার পূর্বের অসদ্রূপে ছিল। এ স্থলে অসৎ শব্দের অর্থ অনভিব্যক্ত। অনভিব্যক্ত হইতে অভিব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অসদেব বাক্যের ব্যাখ্যার জন্ম ব্রহ্মসূত্র ১।৪।১৫ সমাকর্ষাৎ।

অসদ্ধা এই বাক্যের পূর্বেব যে সোহকাময়ত কথাটি আছে তাহার 'ন্ন' অর্থাৎ ব্রন্ধের সঙ্গে একবাক্যতা হইবে। অসৎ অর্থ হইবে স্টির পূর্ববিত্তী অবস্থা, যখন নাম ও রূপ অভিব্যক্ত হয় নাই। নাম রূপ না থাকার জগৎ অসংতুল্য। তৎকালে জগৎ অব্যাকৃত ছিল। এই অব্যাকৃত অবস্থা অসং শব্দ বাচ্যা।

পরে অনুপ্রবেশের কথা আছে, তৎস্ট্ব। তদেবানুপ্রাবিশৎ দ এই অনুপ্রবেশকার্য্য চৈতক্তময় ব্রহ্ম ছাড়া সম্ভব নহে।

তিনি স্বয়ং আপনাকে স্ট্রী করিলেন এই জন্ম **তাঁহাকে** স্থুকৃত, স্বয়ং-কর্ত্তা বলে। তিনি স্থুকৃত, স্বয়ং-পূর্ণ।

তিনি রস-স্বরূপ। তিনি রস। রসো বৈ সঃ, জাব এই রস-স্বরূপকে পাইয়া আনন্দী হয়। আনন্দহীন জীব তাঁহাকে পাইলে আনন্দপূর্ণ হয়।

হৃদয়াকাশে যদি এই আনন্দ-স্বরূপ না থাকিতেন তাহা হইলে কেহই নিশ্বাস প্রশাস লইয়া প্রাণ ধারণ করিত না। ইনিই জীবকে আনন্দ দান করেন। এষ হেগোনন্দয়তি।

যখন সাধক এই অদৃশ্য বাক্যাতীত ও অশরীরী ব্রন্ধে প্রতিষ্ঠালাভ করেন তখন তিনি অভয় হন। যখন অণুমাত্র ভেদ দর্শনিকরেন তখন তাঁহার ভয় হয়। যিনি বিদ্বান্ নহেন কিন্তু বিস্তাভিন্দানী (বিজ্যোহ্মশ্বানস্থা), তাঁহার পক্ষে ব্রহ্ম ভয়ের কারণ।

ইহার পর একটি আনন্দের মীমাংসা করিয়াছেন। একজ্বন কামনাহীন বেদজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ যে কত গভীর তাহা বুঝাইয়া-ছেন। ইহাকে বলিয়াছেন মানবীয় আনন্দ। তাহার শতগুণ গদ্ধর্ববিগণের, তাহার শতগুণ পিতৃগণের, তাহার শতগুণ দেবতা—

গণের আনন্দ। দেবতাগণের আনন্দের শতগুণ ইন্দ্রের। ইন্দ্রের শতগুণ আনন্দ প্রস্তাপতির। তাহার শতগুণ ব্রহ্মানন্দ।

মন ও বাক্য, ব্রহ্মকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে। ব্রহ্মানন্দ যিনি প্রাপ্ত হন, তাঁহার কোন বস্তু হইতে ভয় নাই। কেন সাধুকার্য্য করি নাই, কেন পাপকার্য্য করিয়াছি এই অনুতাপ জ্ঞানীকে কখনও সম্ভপ্ত করে না।

৭- ৯ অমুবাক ব্রহ্মানন্দবল্লী সমাপ্তা।

# ভূতায় অধ্যায় ভূগুবল্লা

উপনিষদ-ভাবনা

তৎপর তৃতীয় বল্লী। ইহার নাম ভৃগুবল্লী। ব্রহ্মতন্ত্ব বিলতেছেন—বরুণ ঋষির পুক্র ভৃগু। একদিন পুক্র পিতার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন "ভগবো ব্রহ্ম অধীহি।"

্র পিতা বলিলেন অন্ন প্রাণ চক্ষ্ কর্ণ মন বাক্য—ইহারা ব্রহ্মামুভবের দারস্বরূপ। তারপর বলিলেন, ব্রহ্ম বস্তু কি।

> যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজ্ঞিন্তাসম্ব। তদবক্ষেতি। ৩১

বিষের সকল বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—উৎপন্ন বস্তু সকল যাহাকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে, সব কিছুই যাহার দিকে অপ্রসর হইতেছে, যাহাতে গিয়া পূর্ণতা লাভ করিতেছে সেই বস্তু বন্ধা। জাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর।

ভৃগু তপস্থা করিলেন, তপস্থা করিয়া জানিলেন—অন্ধ ব্রহ্ম, স তপস্তপ্ত্যা অন্ধ ব্রহ্মতি ব্যজানাং। অন্ন বলিতে এখানে পঞ্চ মহাভূত—ক্ষিতি অপ্তেজ মকুং ব্যোম।

ভৃগু জানিলেন পঞ্চত হইতেই জগং জন্মিয়াছে, পঞ্চ ভূতেই স্থিত আছে। ভূতপঞ্চকেই লয় প্রাপ্ত হইবে। এই তত্ত্ব জানিয়া আবার পিতার কাছে আসিলেন, তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতর-মুপসসার। বলিলেন, পিতঃ, ব্রহ্মবস্তু উপদেশ করুন।

পিতা বলিলেন—তপস্থা করিয়া ব্রহ্মবস্তুকে উপলব্ধি কর।
তপস্থাই ব্রহ্ম। তপসা ব্রহ্ম বিদ্ধিজ্ঞাসম্ব। তপো ব্রহ্মেতি।
তপস্থা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়, এই জন্ম তপস্থাকেও ব্রহ্ম
বলিলেন। ১।

ভৃগু তপস্থা করিলেন। তপস্থাস্থে আবার পিতার নিকট আসিলেন, বলিলেন, পিতঃ! "প্রাণই ব্রহ্ম"। পিতা বলিলেন, আবার তপস্থা কর। ভৃগু আবার তপস্থায় গেলেন। তপস্থাস্থে পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন "মনই ব্রহ্ম" মনো ব্রহ্মেতি।

আবার দীর্ঘ তপস্থা করিয়া পুত্র আসিয়া পিতাকে জ্ঞানান—
"বিজ্ঞানই ব্রহ্ম"। বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাং। পিতা বলিলেন,
আরও তপস্থা কর। ভৃগু আবার তপস্থা জ্ঞানিলেন আনন্দই
ব্রহ্ম। আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাং।

वानम इटेएडरे क्यार महे। वानमारे क्यार विख। वानमा

পৌছিয়াই জগতের পূর্ণতা। আনন্দই ব্রহ্ম। ইহাকে বলে— ভার্গবী-বারুণী বিছা। যিনি এই বিছা লাভ করেন তিনি আনন্দ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন। সুযু এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। (৫-৬)

বেদাস্তদর্শনের ব্রহ্মসূত্রের প্রথমপাদের দ্বিতীয় সূত্র জন্মাগুস্ত যতঃ ১৷২

এই সূত্রের ভিত্তি তৈত্তিরীয় শ্রুতির ভৃগুবল্লী। সূত্রের অর্থ, অস্থা বিশ্বস্থা জন্মাদি, জন্ম স্থিতি লয়, যতঃ যস্মাৎ ভবতি তদ্ ব্রহ্ম। পিতা বরুণ পুত্র ভৃগুকে যে ব্রহ্মের লক্ষণ বলিলেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি তিবিজিজ্ঞাসম্ব তদ্বুক্ষাতি—ঐ সূত্র এই লক্ষণের সংক্ষেপ মাত্র।

ব্রন্ধে জগৎ লয় হয়, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে ব্রহ্ম কেবল নিমিত্তকারণ নহেন, উপাদান-কারণত বটেন। ব্রহ্ম উপাদান কারণ হইলে ব্রহ্ম জগন্ময়। ঘট যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছু নয়। বলয় যেমন স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছু নয়, সেই রূপ এই জগৎও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নয়।

আবার, ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন ইহাতে বুঝা যায় যে সৃষ্টির পূর্বেও ব্রহ্ম ছিলেন। আবার ব্রহ্মে লয় হয়, ইহাতে বুঝা যায় লয়ের পরেও তিনি থাকেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইল যে ব্রহ্ম জগদতীত। স্থতরাং ব্রহ্ম জগদতীত এবং জগন্ময় উভয়ই।

এই বৈচিত্র্যময় বিশ্ব সৃষ্টি যিনি করিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই সর্ববজ্ঞ এবং সর্ববশক্তিমান্। স্কুতরাং ব্রহ্ম জ্বগদতীত জগন্ময় সর্ববজ্ঞ সর্ববশক্তিমান—এই সংবাদ জানা গেল।

তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দ বল্লীর আনন্দময় প্রকরণ অবলম্বন বিখ্যাত ব্রহ্মসূত্র ১৷১৷১৩ সূত্রিত—

#### "আনন্দমধোঠভ্যাসাৎ"

এই স্তের অর্থ এই যে ব্রহ্ম আনন্দময়। প্রমাণ—তৈতিরীয় শুতিতে ব্রহ্ম আনন্দময় বলিয়া পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। অভ্যাসাং—পুনঃ পুনঃ উক্তরাং।

ব্রন্ধানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী এই উভয় বল্লীতেই ব্রন্ধাকে আনন্দময় বলা হইয়াছে। যথা—"যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" "আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" "আনন্দো ব্রন্ধোতি ব্যজানাৎ" "সৈষা আনন্দস্থ মীমাংসা ভবতি" "আনন্দং ব্রন্ধণো বিদান বিভেতি কদাচন।" এইরাপ পুনঃ পুনঃ আনন্দ আনন্দময় উক্তিই—আনন্দময়োহভ্যাসাৎ সূত্রের ভিত্তি।

ইহার পরবর্ত্তী আরও ৭টি সূত্র (১।১।১৪-২০) তৈভিরীয় শ্রুতির—ব্রহ্মানন্দ ও ভৃগুবল্লী মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১। বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ২।১।১৪ সূত্র। আনন্দ শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যের করিয়া আনন্দময় শব্দ হইয়াছে। ময়ট্ প্রত্যয়টি বিকারার্থে হয়। যেমন মূলয়। মূলয় অর্থ মাটির বিকার। হিরণ্ময় অর্থ স্বর্ণের বিকার। পরমাত্মার কোন বিকার থাকিতে পারে না। তিনি অবিকারী। স্কুতরাং আনন্দময় পরমাত্মা হইতে পারেন না।

সূত্র এই পূর্ববপক্ষ তুলিয়া উত্তর দিতেছেন—ন, প্রাচুর্য্যাৎ । না; বিকারার্থে ময়ট্ নহে। প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রভায় হয়। যেমন জলময় অর্থ জলের বিকার নহে, প্রচুর জল। স্থতরাং আনন্দময় অর্থ প্রচুর আনন্দ—অনস্ত অপরিসীম আনন্দ। ব্রহ্ম অফুরস্ত আনন্দের আধার। অথবা আনন্দের স্বরূপ আনন্দময় অর্থ আনন্দ স্বরূপ।

আচার্য্য শঙ্কর আনন্দময় ও আনন্দ—ইহাদের মধ্যে ভেদ দেখাইয়াছেন। শঙ্কর বলেন আনন্দময় আনন্দের বিকারার্থেই। আনন্দময়ও একটি কোষ আবরণ, উপাধি। আনন্দময় কোষের আত্মা হইল আনন্দ। "আনন্দ আত্মা" এ কথা ত শ্রুতিই বলিয়া-ছেন। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন, এখানেও ব্রহ্মকে আনন্দ বলা হইয়াছে।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শশ্বরের এই অভিমত স্বীকার করেন নাই। ভাঁহারা আনন্দময় ও আনন্দকে একই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম আনন্দময় হইলে বা না হইলে পার্থক্যটি কি হয়, ভাহা বুঝা প্রয়োজন।

শ্রুতিতে আনন্দময় স্বরূপেরও অবয়ব বর্ণনা করিয়াছেন—যথা প্রিয়মেব শিরঃ মোদঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তর পক্ষঃ, আনন্দ শ্বামা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। (তৈঃ ২।৫)

এই রূপ শির, দক্ষিণ দিক্, বাম দিক্, আত্মা ও পুচ্ছ বর্ণনা করিয়াছেন শ্রুতি আনন্দময় ব্রহ্মের, যেমন করিয়াছেন অন্নময়াদি কোষের বেলায়। ইহাতে বুঝা যায় যে আনন্দময় ব্রহ্ম সাবয়ব সবিশেষ ও সগুণ। ইহা সভা হইলে শঙ্করের শুদ্ধ নিগুণ ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত ক্ষুধ্ধ হয়। এই শুদ্ধ নিগুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত স্থির রাখিবার জন্ম শঙ্কর আনন্দ ও আনন্দময়ের মধ্যে তেদ দেখাইয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্র স্বয়ং বলিতেছেন ব্রহ্ম আনন্দময়, তিনি আনন্দ-প্রচুর, শ্রুতি পুনঃ পুনঃ তাহা বলিয়াছেন (অভ্যাসাং)। এমতা-বস্থায় শঙ্করের কথা স্ত্রেরই বিরুদ্ধে যায়। যেন স্তুত্রই ভূল বলিতেছেন। স্ত্রের ব্যাখ্যাই ভাষ্যের কাজ। স্তরের ভূল ধরা নহে। ব্রহ্মসূত্রে কখনও ভূল থাকিতে পারে না।

#### ২। তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ১।১।১৫

আনন্দময় বলিতে জীবাত্মা বুঝাইবে কিংবা প্রমাত্মা, এই সন্দেহে সূত্র উত্তর দিতেছেন—ব্রহ্মই জীবেব আনন্দের হেতু— এষ হোবানন্দয়তি—ব্রহ্মই জীবকে আনন্দ দেন। আনন্দহীন জীব ব্রহ্মকে পাইয়া আনন্দী হয়। রসং হোবায়ং লঙ্গ্লানন্দী ভবতি। স্থতরাং ব্রহ্মই স্বর্গপতঃ আনন্দময়। জীব যে আনন্দময় হয় তাহার হেতু ব্রহ্ম।

#### ৩। মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে। ১।১।১৬ সূত্র

ঋথেদের মন্ত্রে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। সেই ব্রহ্মের কথা বলিয়াই ব্রহ্মানন্দবল্লী আরম্ভ হইয়াছে। এই বল্লীতেই পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আনন্দময় বলা হইয়াছে। আনন্দময় ব্রহ্ম ছাড়া আর কে হইবেন।

#### ৪। নেতরোহনুপপত্তে:।

এই আনন্দময় পুরুষ ইতর অর্থাৎ ব্রহ্মেতর—ব্রহ্মভিন্ন কেহ নহেন। কারণ উপপত্তি হয় না। তৈত্তিরীয় ঞ্চতি আনন্দময় সৃত্বব্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুতে উপপন্ন হয় না। যেমন ঐ আনন্দময় সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে "স তপস্তপ্ত্যা ইদং সর্ব্বমস্ফত" তিনি তপস্তা করিয়া বিশ্বের যাহা কিছু সবই স্ফলন করিলেন। এই বিশ্ব স্ফলন ক্রিয়ার কর্তা ব্রহ্মেতর কেহ হইতে পারেন না।

#### ৫। ट्लियाश्रामभाका।

তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিলেন, তিনি রস। এই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দী হয়। রসো বৈ সঃ রসংহোবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি। এই বাক্যে লব্ধব্য বস্তু হইলেন রস-স্থরূপ ব্রহ্ম, আর লাভ করিবেন জীব। স্থৃতরাং জীবে ব্রহ্মে ভেদ স্থুম্পন্থ।

৬। কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ১।১।১৯

তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিলেন "সোহকাময়ত বহুস্থাং প্রজ্ঞায়েয়" তিনি কামনা করিলেন বহু হইব, আর বহু হইলেন।

সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার কামনাই যথেষ্ট (কামাচচ)। ইহাতে বুঝা গেল এই স্রষ্টা কোন জীব নহেন। মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করিতে চাহিলে শুধু কামনাই যথেষ্ট নহে। কুন্তকার যদি ঘট তৈয়ারী করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলেই ঘট হয় না। উপাদান কারণ মৃত্তিকা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। আবার শুধু মৃত্তিকাই ঘট হইয়া বসিতে পারে না। কুন্তকার অপরিহার্য্য। ইহাতে বুঝা গেল আনন্দময় পুরুষ সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মই, জীবও নহে, প্রকৃতিও নহে।

জীব যদি সৃষ্টির কর্ত্তা হইতে তাহা হইলে অনুমানস্ত প্রধানস্ত অপেক্ষা থাকিত। সৃষ্টির কর্ত্তা জীব হইলে অনুমানাপেক্ষা থাকিত / নামুমানাপেক্ষা / অমুমানীর প্রধানের অপেক্ষা না থাকায় ব্রহ্মই জ্বগৎ-কারণ / যেহেতৃ একমাত্র তিনিই কামনা-মাত্র সৃষ্টি করিতে পারেন।

৭। তিশ্বিরস্থ চ তদযোগং শাস্তি ১।১।২০

শাস্তি = উপদেশ করিয়াছেন তৈত্তিরীয় শ্রুতি। কি উপদেশ ? অস্মিন্ ব্রহ্মণি অস্ত জীবস্ত তদ্যোগঃ আনন্দের সঙ্গে যোগ, ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ততাতেই জীব আনন্দময় হয়। ব্রহ্মের সঙ্গে অ-যুক্ত থাকিলে জীব কখনও আনন্দময় হয় না। স্থুতরাং প্রকৃত আনন্দময় ব্রহ্মই জীব নহে!

এই ৭টি ব্রহ্মসূত্রই তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

আনন্দের মীমাংস। করিবার পর (দ্বিতীয় বল্লী) শ্রুতি বলিয়াছেন, জীবাত্ম। এই লোক হইতে অস্তরিত হইয়া (অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য) প্রথমতঃ অন্ধময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়। তৎপর প্রাণময় আত্মাতে। তৎপর বিজ্ঞানময় আত্মাতে, তৎপর আনন্দময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা গেল আনন্দময়ই জীবের চরম প্রাপ্য বস্তু।

বন্ধানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী একতা করিয়া আস্বাদন করিলে প্রতিপন্ন হয় যে ব্রহ্মবল্লীর বর্ণিত অন্নময় আত্মাই ভৃগুবল্লীর অন্নবন্ধা, প্রাণময় আত্মাই প্রাণব্রহ্ম, মনোময় আত্মাই মনোব্রহ্ম, বিজ্ঞানময় আত্মাই বিজ্ঞানব্রহ্ম, আনন্দময় আত্মাই আনন্দব্রহ্ম। আনন্দ-ব্রহ্মই ভূমানন্দ। ভূমানন্দই বাক্য মনের অতীত। ভাষাদ্বারা তাঁহার পরিমাণ নির্দেশ করা, বা মনের দ্বারা তাহার স্বরূপ অন্ধ্রসন্ধান করা সম্ভব নহে, এই জন্মই বলিলেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তাঁহাকে নাগাল না পাইয়া বাক্য ও মন ফিরিয়। আসে। যেন, কতদূর গিয়া ভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সেই ব্রহ্মের আনন্দ বা আনন্দ-ব্রহ্মকে জানিলে কোন কিছুতেই আর ভয় থাকে না।

এই আনন্দ-ব্রহ্মই রস-ব্রহ্ম। এ মহাতত্ত্বও এই শ্রুভি ঘোষণা করিলেন "রসো বৈ সং" ইত্যাদি মহাবাক্যে। আয়তনে ক্ষুত্র হইলেও তৈত্তিরীয় শ্রুভি বেদান্ত-সাহিত্যে বৈছ্য্য-মণি। এই শ্রুভির আনন্দ-ব্রহ্ম ও রস-ব্রহ্ম তত্ত্বের উপরই ভাগবত ধর্ম, লালাত্ত্ব, ভক্তিরস ও প্রেমমাধ্য্য স্থপ্রতিষ্ঠিত।

তৈত্তিরায়-শ্রুতির উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

## व्यथर्क(विनोश

# अस-मुि

## উপনিষদ্-ভাবনা

স্থুকেশা, সত্যকাম, সৌর্য্যায়ণী, কৌসল্য ভার্গব ও কবন্ধী এই ছয় জন ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক-পুরুষ, মহর্ষি পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া ছয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তত্ত্ত্তরে মহর্ষির যে উত্তর ইহাই প্রশ্নোপনিষদের বিষয় বস্তু।

এই শ্রুভিতে প্রাণের উপাসনা বিশেষ ভাবে বর্ণিত। প্রাণই স্থল স্থান্ধ ব্যস্তি সমষ্টি ভাবে সমস্ত জগতের ভোক্তা ও কর্তা এবং সোমরূপে অন্নই নানাপ্রকারে ভোগ্যা, এই কথাটি নানা দৃষ্টান্তে নানাভাবে বর্ণিত। মুগুক-শ্রুভি যে সকল বিষয় সংক্ষেপে বলিয়াছেন, প্রশ্ন-শ্রুভি তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। মুগুক ও প্রশ্ন ছুই-ই অথব্বেদীয় উপনিষৎ। ছুয়ের এক্য লক্ষ্ণীয়।

ছয়জন ব্রহ্মজিজ্ঞাস্থ উপস্থিত দেখিয়া মহর্ষি কহিলেন—তোমরা ইন্দ্রিয়-সংযম, ব্রহ্মচর্য্যপালন ও আস্তিক-বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া এক বংসর কাল এখানে বাস কর। তারপর প্রশ্ন করিও। আমার যদি জানা থাকে তাহা হইলে অবশ্যই উত্তর দিব।

প্রথম প্রশ্ন-কবন্ধী ঋষি কর্তৃক প্রজাস্তি-বিষয়ক। মহর্ষি

পিপ্ললাদ তদ্বিষয়ে মিথুন সৃষ্টি ও প্রজাপতি-ব্রত ও তৎফলঞ্চিত বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথম প্রশ্ব—ভগবন্ ? কোন্ কারণবিশেষ হইতে বা কোথা হইতে এই সকল প্রাণী উদ্ভূত হয় ?

মহর্ষি উত্তরে বলিলেন—প্রজাপতি স্টি-কামনায় তপস্থা করিলেন। তপস্থা করিয়া "রয়ি ও প্রাণ" এই যুগল উৎপাদন করিলেন। স্থির করিলেন ইহারাই প্রজাবৃদ্ধি করিবে।

প্রাণ বলিতে আদিতা। রয়ি বলিতে ব্ঝিবে চন্দ্রমা। মূর্ত্ত অমূর্ত্ত যাহা কিছু সবই রয়ি। এই ছুই ভাগকে ভোক্তাও ভোগা বা অতাও অন্ন বলা যায়। প্রাণ আদিত্য-রূপে ভোক্তা। রয়ি চন্দ্ররূপে ভোগা। এইরূপ ভাবনা করা যায়। সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি, বেদান্তের জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভাবনার মূল এই প্রাণ ও রয়ি। প্রজ্ঞাপতি, সূর্যা ও চন্দ্রগত প্রাণ ও রয়িকে নিমিত্ত করিয়া প্রজা-স্পৃষ্টি করিলেন।

আদিত্যকে প্রাণ বলার পক্ষে যুক্তি দিতেছেন—সূর্য্য যখন উদিত হন তখন তাঁহার প্রকাশ-শক্তিদারা পূর্ব্বদিগ্ বর্তী প্রাণবায়ুকে রশ্মিমধ্যে সন্নিবেশিত করেন। এই ভাবে দক্ষিণ দিকের প্রাণিগণকে রশ্মিব্যাপ্ত করিয়া প্রকাশিত করেন। এইরূপ পশ্চিমে উত্তরে নিম্নে উপ্লেব দিক্ কোণ সমূহে তিনি প্রবেশ করেন ও সকল প্রাণকে প্রকাশিত করেন। সকলেই সূর্য্যের ব্রশ্মি-যোগে জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয়।

এই জন্ম এই আদিত্যই প্রাণ সকলের প্রকাশক বলিয়া প্রাণ-

স্বরূপ। আদিত্য সর্ব্ব-জীবাত্মক বৈশ্বানর। বিশ্বের সকল নরের পরিচালক বলিয়া বৈশ্বানর। তিনি সকলের আত্মা বলিয়া বিশ্ব-রূপ। বৈশ্বানর অগ্নিই আদিত্যরূপে নিত্য উদিত হইয়া সকল প্রকাশময় করেন। সূর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ ঋঙ্ড মন্ত্র আছে—

বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, সর্ক্বিদ্, সর্ক্বজাঁবাশ্রয়, জ্যোতিঃস্বরূপ তাপক্রিয়াকারী, তাপন শোষণ পাচন প্রভৃতি ক্রিয়ার সম্পাদক অনন্ত কির্ণধারী, প্রাণিভেদে অনন্তরূপ, সকল প্রাণীর প্রাণস্বরূপ সূর্য্য উদিত হইতেছেন।

প্রজাপতি যে সকল সৃষ্টি করিলেন—র্রায় ও প্রাণ, তন্মধ্যে প্রাণের কথা বলিলেন, তিনি আদিত্য ইত্যাদি। তৎপর রয়ির কথা বলিতেছেন।

সংবংসর প্রজাপতি। তাহার তুইটি পথ – উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। তন্মধ্যে যাহারা অনিত্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা চন্দ্র লোকে গনন করেন এবং পুনরাবর্ত্তন করেন। এই চন্দ্রলোকই রিয় অর্থাৎ অন্ন। ইহাকে পিত্যান বলে।

আর উত্তরায়ণ পথে গমনকারীদের কথা বলিতেছেন—তপস্থা ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা বিল্লা সহায়ে যাঁহারা আত্মান্তুসন্ধান করেন তাঁহারা উত্তরমার্গে আদিত্যকে লাভ করেন। তিনি সকল প্রাণের আশ্রয়, অমৃত ও অভয়, সর্ব্বোত্তম গম্যস্থান। তাহা হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না। অবিদ্বানের পক্ষে এই পথ অবরুদ্ধ। এই বিষয়ে এই মন্ত্র আছে।—

কালতত্ত্তেরা বলেন—আদিত্য পঞ্চপাদ—পাঁচটি পা-যুক্ত।

পাঁচটি পা বলিতে পাঁচটি ঋতু। (হেমন্ত ও শীতকে এক ঋতু ধরিয়াছেন) এই ঋতুরূপ পা দারাই আদিত্য পরিভ্রমণ করেন রাশিচক্রে। সমস্ত বস্তুর জনক বলিয়া আদিত্য পিতা, আদিত্য দাদশ-অবয়ব (দ্বাদশ মাসকে লক্ষ্য কবিয়াছেন। দিব পরে অন্তরিক্ষ হইতে উপ্বলোকে আদিত্য পুরীষিণঃ অর্থাৎ উদকবর্ষী। কেহ বলেন আদিত্য সর্বাজ্ঞ, সপ্তচক্র সহায়ে গমনকারী ও যড়্ ঋতু তাঁহার রথের অর, নাভিশলাকা। এই কালাত্মা পুক্ষে জগৎ অর্পিত।

কালাত্মা পুরুষ হইলেন চন্দ্রাদিত্যরূপ সংবংসরাখ্য প্রজাপতি।
মাসই প্রজাপতি। কৃষ্ণপক্ষ রয়ি (অন্ন) শুক্রপক্ষ প্রাণ
(অন্তা)। এইজন্ম প্রাণতত্ত্বদর্শী ঋষিগণ শুক্রপক্ষে যজ্ঞ করেন।
অপরেরা করেন কৃষ্ণপক্ষে। প্রজাপতি মহোরাত্র-স্বরূপ।
দিবাই প্রাণ, রাত্রিই বয়ি। দিবায় রতি কার্যো প্রাণশক্তি
নিঃসারিত হয়। বাত্রিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য স্থির থাকে।

অন্নই প্রজাপতি। অন্ন হইতেই বেত উৎপন্ন হয়। তাহ। হইতে জীববর্গ জন্মে।

যাহার। প্রজাপতিব্রত মর্থাৎ মাত্র ঋতুকালে ভার্যাগত হয় ভাহারা পুত্র-কন্সা উৎপাদন কবে। যাহারা মসত্য ছাড়িয়া সত্যে স্থির থাকেন ব্রহ্মালোক তাঁহাদেরই লভ্য।

## দিতীয় প্রশ্ন উপনিষদ-ভাবনা

ভার্গব পিপ্ললাদকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করিলেন। কতগুলি

দেবতা শরীরকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন। কোন্ দেবতা শরীরের কোন মহিমা প্রকাশ করেন ? তন্মধ্যে কে প্রধান ?

পিপ্লাদ কহিলেন—আকুশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী এই
পক্ষ মহাভূত শরীরের উপাদান-কারণ, কার্যা-স্বরূপ, আর
বাক্ মনঃ চক্ষু শ্রোত্র ইহার কারণ স্বরূপ। ইহারা স্পর্দা করিয়া
প্রত্যেকেই শরীর ধারণ ব্যাপারে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ
করে। শ্রেষ্ঠ প্রাণ কহিলেন—তোমরা অবিবেক বশতঃ ভ্রান্ত
হইও না, কারণ আমিই পঞ্চধা যজ্ঞ হইয়া শরীরকে ধারণ করি।
ভাহারা তদ্বাক্যে আস্থাবানু হইল না।

ইন্দ্রিয়গণের অনাস্থা দেখিয়া মুখ্য প্রাণ উৎক্রমণ করিবার উপক্রম করিলে ইন্দ্রিয়গণেরও উৎক্রোন্ত হইবার উপক্রম হইল। পরে মুখ্য প্রাণ স্থির হইলে, সকলে স্থির হইল।

দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—মধুচক্রের মধুকর গুলির শ্রেষ্ঠটি উধ্বে উড়িলে সকলে তার অন্ধুদরণ করে। শ্রেষ্ঠ ফিরিয়া মধু-চক্রে অবস্থান করিলে সব স্থির। তখন সকলে প্রাণের স্তৃতি করিতে লাগিল।

প্রাণ অগ্নিরূপে প্রজ্ঞলিত হন। স্থ্যুরূপে প্রকাশ পান। মেঘরূপে বারিবর্ষণ করেন। ইন্দ্র স্বরূপে প্রজ্ঞাপালন করেন। স্বরারিদের শাসন করেন। বায়ু পৃথিবী চন্দ্র সং অসং অমৃত্ত সকলই তাঁহার স্বরূপ। ইন্দ্রই মুখ্য প্রাণ।

রথের চক্রের শলাকাগুলি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকে রথের নাভিতে, সেইরূপ বেদত্রয়, মন্ত্র-সমূহ, যজ্ঞকর্ম্মসকল, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ সকলই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। প্রজাপতি প্রাণ-স্বরূপ। প্রাণ পুত্র ও সর্বাত্মক-রূপে পিতা-মাতা হইতে পুত্ররূপে জন্মান। ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিষয় আহরণ করে, প্রাণ তাহাদের আন্ত বস্তু গ্রহণ করেন এবং প্রাণ রক্ষার বিধান করেন। যজাদিকার্য্যে প্রথমে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। পিতৃগণের জন্ম স্বধামন্ত্রে অর্পণ করিতে হয়। এই সকলের প্রাপক অগ্নিরূপে মুখ্য প্রাণ।

হে প্রাণ, তেজোবলে তুমি ইন্দ্র। তুমি রক্ষক রুদ্র। তুমি স্থ্যুরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ কর। তুমি জ্যোতিষ্ক্যণের পতি।

হে প্রাণ, তুমি মেঘরূপে বর্ষণ কর—ইহাতে প্রজারা আনন্দিত। কারণ বর্ষণে অন্নর্দ্ধি, অন্ন সকলের বর্দ্ধনের হেতু। হে প্রাণ, আদিতে উৎপন্ন বলিয়া তুমি ব্রাত্য। তোমার সংস্কার কর্ত্তা কেহ নাই। সংস্কার-বিহীনতাহেতু তুমি ব্রাত্য। বস্তুতঃ কিন্তু তুমি বিশুদ্ধ। আমরা হবির দাতা, তুমি একর্ষি নামক অগ্নি। হে বায়ুরূপী প্রাণ, তুমি আমাদের পিতা।

হে প্রাণ, তোমার যে তন্তু, বাগিন্দ্রিয়ে প্রবণেন্দ্রিয়ে ও চক্ষু-রিন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত, যাহা মনের মধ্যে কামনা-রূপে অবস্থিত তাহা শাস্ত কর। উৎক্রমণ করিও না। দেহ হইতে বহির্গমন করিও না।

যাহা ইহজগতে ভোগ্য, যাহা স্বর্গে ভোগ্য, সকলই প্রাণের বশীভূত। হে প্রাণ, তুমি মাতার মত পালন কর। আমাদিগকে দৈহিকঞ্জী ও আন্তরিক প্রজ্ঞা দান কর।

এই সকল মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে প্রাণই ঈশ্ব। দ্বিতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত

# প্রস্ন-স্রুতি

### তৃতীয় প্রশ

উপনিষদ-ভাবনা

আশ্বলায়ন প্রশ্ন করিলেন নহর্ষি পিপ্পলাদকে— এই প্রাণ কোণা হইতে আসিয়া জন্মিয়া থাকে ? কি প্রকারে প্রাণ বিভিন্ন ভাগে নিজেকে ভাগ করিয়া দেহের মধ্যে থাকে ও দেহ হইতে চলিয়া যায় ? কি প্রকারে অধিভূত অধিদৈব ও অধ্যাত্ম বিষয় ধারণ করে ?

প্রশ্ন শুনিয়া পিপ্ললাদ সুখী হইলেন—বলিলেন, প্রাণ-বিষয়ক প্রশ্ন কঠিন। তুমি ব্রহ্মবিং বট। উত্তর দিতেছি, শোন। আত্মা হইতে প্রাণ জন্মে। দেহ খেমন ছায়ার প্রাণ সেই রূপ আত্মা পুরুষের প্রাণ। মনঃ-সম্পাদিত সংস্কারাদি দ্বারা প্রাণ স্কুলদেহে প্রবেশ করে।

রাজা যেমন অধীনস্থ কর্মচারীদের শাসন করিবার জক্ত গ্রাম-সমূহে নিযুক্ত করিয়া দেন, সেইরূপ মুখ্য প্রাণ অপরাপর প্রাণ-সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ নিজ কার্য্যে প্রয়োগ করেন।

স্বয়ং প্রাণ আপনাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া শরীরের মালিক্য অপসারণের জক্ত অপান বায়ুকে পায়ু ও উপস্থ দেশে নিযুক্ত করেন। মুখও নাসিকা পথে নির্গলিত হইয়া স্বয়ং প্রাণ চক্ষু ও কর্ণে অবস্থান করেন।

প্রাণ ও অপানের মধ্যস্থলে থাকিয়া—নাভিস্থিত সমানবায়ু ভুক্তস্তব্যের সমতা করেন। হৃদয়স্থ প্রাণবায়ু হইতেই সপ্ত সংখ্যক দীপ্তি নির্গত হয় (তুই চক্ষু, তুই কর্ণ, তুই নাসাছিত্র ও মুখ)।

আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত। স্থানয় মধ্যে একশত একটি নাড়ী আছে। তার এক একটির সঙ্গে একশত এক বিভাগ যুক্ত নাড়ী আছে। প্রত্যেক শাখা নাড়ীতে বায়াত্তর খানা নাড়ী যুক্ত আছে। এই সব নাড়ীর মধ্যে "ব্যান" বায়ু বিচরণ করে।

একশত একটি প্রধান নাড়ী মধ্যে স্থমা উপ্রব্যামী। এ নাড়ী পথে উদান বায়ু পা হইতে মাথা পর্যন্ত উপ্নের্থ থাকিয়া জীবকে পুণ্য কার্য্য জনিত পুণ্যলোকে ও পাপজনিত পাপলোকে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে নিয়া যায়। পাপপুণ্য সমান হইলে মন্ত্য্য-লোকে যায়।

আদিত্যই বাহ্য প্রাণ। ইনি চক্ষুতে অধিষ্ঠিত প্রাণকে অনুগৃহীত করিয়া উদিত হন। পৃথিবী-অভিমানী দেবতা, পৃরুষের অপান বায়ুকে অধোদিকে আকৃষ্ট করিয়া বর্ত্তমান। পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যস্থ বায়ু, সমান-বায়ু নামে শরীরের মধ্যে অবস্থিত। বহির্জগতের সমান-বায়ু, ব্যাপকত্ব হেতু ব্যান-বায়ু নামে কথিত। দেহ মধ্যে ও বহির্জগতে ব্যাপ্তিরূপ সমাজ ধর্মই ব্যান-বায়ুর অনুগ্রহ!

বহির্জগতের সাধারণ বায়ু ব্যাপকত্ব হেতু ব্যান-বায়ু নামে

কথিত। দেহমধ্যে ও বহির্জগতে ব্যাপ্তিরূপ সমান ধর্মই ব্যান বায়ুর অনুগ্রহ।

যাহা বহির্জগতে তেজ • তাহাই দেহে উদানবায়। এই বায়ুই শরীর হইতে নির্গত হয়। লোকের সাধারণ তেজ যখন নত্ত হয় তখন তাকে বলে উপশান্ত-তেজা। ইন্দ্রিয়গণ যখন মনে বিলীন হইয়া যায় তখন পুনর্ভব বা দেহান্তর-প্রাপ্তি হয়।

মৃত্যুর ক্ষণে ইন্দ্রিরে ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যায়। কেবল মুখ্য প্রাণের ক্রিয়া থাকে। জীবাত্মা মুখ্য প্রাণকে অবলম্বন করে। মুখ্য প্রাণ, উদান বায়ু সহযোগে সংকল্পান্থযায়ী লোকে লইয়া যায়।

( সংকল্পিতং অর্থে--পুণ্যপাপ-কর্ম্ম-বশাৎ যথাভিপ্রেভম্ )

যে জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাণ-তত্ত্ব জানেন তাঁর সন্থান-বিয়োগ হয় না। তিনি অমৃতময় হন।

পরনাত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি, দেহে আগমন, বায়ুর নানা স্থানে অবস্থিতি, ইন্দ্রিয়ের উপব পঞ্চ প্রকার প্রভূত্ব, এবং আধ্যাত্মিক ও আধিলৈবিক রূপ—ইহা জানিয়া, এই ভাবে প্রাণের উপাসনা করিয়া জ্ঞাতা অমরত্ব প্রাপ্ত হন।

তৃতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত।

# अस-स्राि

## চতুর্থ প্রশ্ন

#### উপনিষদ-ভাবনা

সৌর্য্যায়ণী প্রশ্ন করিলেন মহর্ষি পিপ্পলাদকে—এই পুরুষশরীরে কাহারা নিজা যান ? কাহারাই বা জাগ্রত থাকেন ?
কোন্ দেবতা স্বপ্ন দর্শন করেন। স্থাবোধ হয় কাহার ? কোথায়
সকলে একীভূত হন ?

মহর্ষি উত্তর করিলেন—অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মি সকল যেরপে তেজামগুলে একী ভূত হয় আবার উদয়-সময় সেই রশ্মি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকল মনোমধ্যে একী ভূত হয়, তথন নিজা হয়। মানুষ তথন শ্রাবণ দর্শন আত্মাণ কথা-বলা ইত্যাদি কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই করিতে পারে না, লোকে বলে সে তথন নিজা যাইতেছে।

ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে অগ্নি-সদৃশ পঞ্চ বায়ু জাগ্রত থাকে। অপান-বায়ু গার্হপত্য অগ্নি, প্রাণ আহবনীয় অগ্নি, ব্যান-বায়ু দিক্ষিণাগ্নি। ব্যান বায়ু হৃদয় হইতে দক্ষিণ নাড়ীরক্ত্রে প্রবাহিত, এই জন্ম দক্ষিণাগ্নি-স্থানীয়। গার্হপত্য অগ্নি নির্ক্বাপিত হয় না, এই জন্ম অপান গার্হপত্যস্থানীয় ও প্রাণ আহবনীয়-স্থানীয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ ছুইটি আহুতিকে সমতা করায়, এই জন্ম

সমানবায় হোতা। মন যজ্ঞের যজমান। উদানবায় অভীষ্ট ফলদ। কারণ উদান-বায় যজমানকে প্রতিদিন ব্রহ্ম প্রাপ্তি করায়। উদান বায় স্কুষুমা নাড়ীতে সঞ্চরণকারী। স্বুষ্প্তি-কালে, সমাধি-কালে ব্রহ্মপ্রাপ্তির ঐ পথ।

মনই স্বপ্ন দর্শন করে। আত্মানহে। স্বপ্নাবস্থায় মন নিজ মহিমা অনুভব করে। যাহা পূর্বে দৃষ্ট হইয়াছে, শ্রুত হইয়াছে, বাহার তাহাই দেখেন শোনেন অনুভব করেন। পূর্বে জন্মে যাহা হইয়াছে তাহাও দেখেন। যাহা সত্য, যাহা ভ্রম, সমস্তই আত্মা দর্শন করেন মনের বাসনায় উপহিত হইয়া।

মনোরপ দেবতার সংস্কার সকল উদ্বোধিত হইবার দার যখন বন্ধ হয় তেজ কর্তুক, তখন মন আর স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন স্ব্যুপ্তি হয়। তখন আত্মার স্থ-স্বরূপতা অনুভূত হয়। আত্মা স্বরূপানন্দে অবস্থিত থাকেন। কিন্তু স্থুখটি যেন শরীরে অনুভূত ইইতেছে এইরূপ মনে হয়।

পাথী যেমন সন্ধ্যায় আবাস-বৃক্ষের দিকে ধাবিত হয় সেইরপ সকল পদার্থ আত্মাতে সম্যক্ ভাবে লয় প্রাপ্ত হয়।

পৃথিবী গন্ধ-তন্মাত্র, জল রস-তন্মাত্র, তেজ রপতন্মাত্র, বায়ু স্পর্শতন্মাত্র, আকাশ শব্দতন্মাত্র, চক্ষু রূপ, কর্ণ শব্দ, নাসিকা গন্ধ, রসনা রস, স্পর্শেল্রিয় ও তদ্বিষয়; বাগিল্রিয় ও বাক্য, ছই হস্ত ও গ্রহণীয় বস্তু, ছই পা ও গমনের স্থান, পায়ু উপস্থ ও তং তং বিষয়, বৃদ্ধি, অহংকার, চিত্ত, ও তং তং বিষয়; তেজ ও প্রাণ শক্তি —এই সমস্তই সংহতভাবে মিলিত হইয়া আত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। এই আত্মাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, আত্মাণকর্ত্তা, রসাস্বাদনকর্তা, মননকর্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা ও পুরুষ। পরম অক্ষর স্বরূপ আত্মাতে সকলই সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যিনি সেই অচ্ছায় (অজ্ঞান-রহিত), জড়-শরীর-বর্জিত, লোহিতাদি-গুণবর্জিত, বিশুদ্ধ, অক্ষর পুরুষকে জানেন—তিনি সর্ববিজ্ঞ হন, সর্বাত্মক হন।

বিজ্ঞানাত্ম। চৈত্রস্থা, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সহ, প্রাণ ও ভূত-সমূহ যাহাতে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাঁহাকে যিনি জানেন, হে সৌমা! তিনি সর্ববিজ্ঞ ও সর্ববিদ্ধাপ হন।

চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত।

# প্রস্ন-স্লৃতি

## পঞ্চম প্রশ

উপনিষদ-ভাবনা

সভ্যকাম প্রশ্ন করিলেন মহর্ষি পিপ্পলাদের নিকট। যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন প্রণবের অভিধ্যান করেন, তিনি কোন্ লোক জয় করেন ?

মহর্ষি কহিলেন। হে সত্যকাম, পরব্রহ্ম অপরব্রহ্ম সবই ওঁকার স্বরূপ। এই জন্ম জানী ব্যক্তি প্রণব প্রতীক অবলম্বনে পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম উপ:সনা অনুসারে অনুগমন করেন।

উকারের সমস্ত মাত্রাগুলি না পারিলেও যিনি অকার-মাত্রাত্মক প্রণবের অভিধ্যান করেন তিনি সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন। ইহার সম্পূর্ণ মাত্রার অঙ্গহানি হইলেও সাধক তুর্গতি প্রাপ্ত হন না। একমাত্রা ধ্যানের ফলেই মন্মুম্যুলোকে সমাগত হন। কারণ ঋগ্মেদাত্মক একমাত্রা মন্মুম্যুদেহ প্রাপ্তি করায়। দেহ পাইয়া তপস্তা ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা সম্পান্ন হইয়া তিনি ঈশ্বরের মহিম অন্তুভ্ব করেন।

যদি তিনি ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা ধ্যান করেন, তাহা হইলে যজুর্বেদ-স্বরূপ অন্তঃকরণ লাভ করেন, মৃত্যুর পর সোমলোবে নীত হন। তারপর সোমলোকের বিভৃতি ভোগ করিয়া পুন মন্ত্রগ্ন লোকে আসেন।

যিনি মাত্রাত্রয়-বিশিষ্ট "ওঁ" অক্ষর দ্বারা সূর্যলোকস্থ পরম্ পুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি দেহান্তে তেজােময় সূর্য্যে মিলিত হন। সর্প যেমন জার্ণ থক্ ত্যাগ করিয়া নৃতন দেহ লয়, সেইরূপ ত্রিমাত্র। ওঁকার উপাসনাকারী পাপমুক্ত হন ও সামবেদ কর্তৃক উল্পে ব্রহ্মা-লোকে উন্নীত হইয়া থাকেন। তিনি সমষ্টি জাবের অন্তরায়। হৃদয়স্থ পরম পুরুষের দর্শন করিয়া থকেন।

এ সম্বন্ধে ছটি মন্ত্র আছে—প্রণবের তিনমাত্রাকে পৃথক্ ভাবে ধ্যান করিলে মৃত্যুর হাত এড়ান যায় না। কিন্তু তিন-মাত্রার একীকরণে ধ্যান করিলে জ্ঞানী পুরুষ কোন অবস্থাতেই ভয়ে বিচলিত হন না।

ঋঙ্মন্ত ধারা সাধক মানব যুক্ত পৃথীলোক, যজুঃমন্ত ধারা অন্তরিক্ষন্ত চন্দ্রলোক, সামমন্ত্র ধারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এই গোপনীয় বিষয় পণ্ডিতমাত্রই জানেন।

ওঁকার সাধনা দারা অক্ষর, সত্য স্বরূপ, অজ্বর, অমৃত, অভয়, শ্রেষ্ঠ পুরুষাথ্য ব্রহ্ম লাভ হইতে পারে।

ইতি পঞ্চম প্রশ্ন

## যষ্ঠ প্রশ্ন

স্থকেশা জিজ্ঞাসা করিলেন মহর্ষিকে—ষোড়শ-কলা-বিশিষ্ট পুরুষ কোথায় থাকেন ?

মহর্ষি বলিলেন—শরীরের মধ্যস্থিত হৃৎপদ্ম মধ্যে যে আকাশ অবস্থিত সেইখানে পুরুষ বিগুমান। সেই পুরুষ চিস্তা করিলেন এই দেহ হইতে কে উৎক্রান্ত হইলে আমিও চলিয়া যাইব ? আর কে প্রতিষ্টিত থাকিলে আমিও থাকিব ? সেই পুরুষ প্রাণ স্ষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধাকে স্থাটি করিলেন, অতঃপর আকাশ। বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবা, ইন্দ্রিয়, মন, আর, বীর্য্য, তপস্থা মন্ত্র, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, লোকসমূহ ও নামও স্থাটি করিলেন।

নদীসমূহ সমুদ্রে পৌছিলে অদৃশ্য হয়—নাম-রূপ বিনষ্ট হয়।
তাহারা সমুদ্র নামেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ জ্বষ্টা পুরুষেরও
এই যোড়শকলা পুরুষকে পাইয়া আত্মভাব বিলুপ্ত হইয়া থাকে।
নামরূপাদি বিলুপ্ত হইলে যাহা থাকে তাহাই পুরুষ। তিনি
বিদ্ধান্ অকল অথাৎ কলাতে অভিমান ত্যাগ করিয়া অমৃত হইয়া
থাকেন। এ বিষয় মন্ত্র দেখুন—

রথ চক্রের নাভি-সংস্থিত শলাকার স্থায় যোড়শী কলা যে পূরুষে আগ্রিত, তাঁকে জানিতে পারিলে অমর হইবে।

ছয় জন শিষ্যকে ঋষি বলিলেন আমি পরব্রহ্ম সম্বন্ধে এই পর্যন্ত জানি। এর বেশী আর জ্ঞাতব্য নাই।

মহর্ষিকে বিশেষ ভাবে অর্চ্চনা করিয়া শিশ্বগণ কহিলেন—
আপনি আমাদের পিতা, যেহেতু আপনি আমাদিগকৈ অবিদ্যা

হইতে মুক্ত করাইয়া জ্ঞানসমুদ্রের পরপারে আনিয়াছেন।
ভবাদৃশ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্ত্তক ঋষি-সম্প্রদায়কে বিনীত নমস্কার করি।

প্রথম প্রশ্ন প্রজাস্থি বিয়য়ক। উত্তরে মিথুনস্থি, প্রজা-পতিব্রত ও ফলশ্রুতি বলিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রাণ-দেবতার সংখ্যা ও মহন্ত্ব বিষয়ক। উত্তরে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের সংখ্যা, প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও ইন্দ্রিয়গণের প্রাণের উদ্দেশ্যে স্তৃতি ও উপহার দান বলিয়াছেন। তৃতীয় প্রশ্নে প্রাণের উৎপত্তি স্থিতি ও স্থাগমন বহির্গমন বিষয়ক। উত্তরে প্রাণের উৎপত্তি স্থায়ে, শতাধিক নাড়াব কথা ও বৃত্তির ভেদ বলা হইয়াছে।

চতুর্থ প্রশ্নে স্বপ্নাদিবিষয়ক নানাবিধ প্রশ্ন। ততুত্তরে স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের লয়, আত্মার বিষয়ান্তভূতি, পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠ। ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চম প্রশ্নে ওঁকার ধ্যানের কথা। উত্তরে ব্রহ্মোপাসনা ও তংফল বলিয়াছেন। ষষ্ঠ প্রশ্ন বোড়শকলা-বিশিষ্ট পুরুষ সম্বন্ধে। উত্তরে ঋষিবাক্যা, পুরুষ কর্ত্তক স্বষ্টি-চিন্তা, যোড়শকলার উৎপত্তি-লয় সম্বন্ধে আলোচনা। যে পুরুষ সর্ববিশ্রেয় রূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে জানিলে আর মরণজনিত ভীতি থাকে না—তাঁহার কথা আলোচনা করেন। প্রাণত্ত্ব ও প্রণবত্ত্ব এই শ্রুতির মুখ্য আলোচ্যা।

বৰ্চ প্ৰশ্ন সমাপ্ত

ইতি প্রশ্ন-ক্ষতিতে উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

# ঈশোপনিষৎ

## শান্তিপাঠঃ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে । পূর্ণস্থ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ঈশা বাস্তমিদং সর্ববং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্ত স্বিদ্ধনম্॥ ১

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ছয়ি নান্তথেতোহস্তি ন কর্মা লিপ্যতে নরে॥ >
অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসারতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ৩

অনেজদেকং মনসে। জবীয়ো নৈনদেবা আপুত্ন্ পূর্বমর্ষং। ভদ্ধাবতোহস্থানভোতি ভিষ্ঠৎ ভশ্মিনপো মাত্রিশ্বা দ্ধাতি॥ ৪

তদেজতি তন্ধৈজতি তদ্ধ তদস্তিকে। তদস্তরস্থ সর্ববস্থা তত্ব সর্ববস্যাস্য বাহাতঃ॥ ৫

যন্ত্ব সর্ব্বাণি ভূতাক্যাত্মকোন্মপশ্যতি। সর্ব্বভূতেরু চাত্মানং ততো ন বিজ্ঞকাতে॥ ৬ যশ্বিন্ সর্বাণি ভূতাক্সাম্মৈবাভূদ্বিজ্ঞানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমমুপশ্যতঃ॥ ৭
স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মত্রণমস্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ৮

অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেহবিগ্রামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিস্তায়াং রভাঃ॥ ৯ অক্তদেবাছবিভায়া হক্তদাহুর বিভায়া। ইতি শুক্রম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ বিজ্ঞাং চাবিজ্ঞাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ অবিভয়া মৃত্যুং তীর্থা বিদ্যয়াহমূতমশ্বতে ॥ ১১ অশ্বং তমঃ প্রবিশস্তি যে২সভূতিমুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমে। য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ ১২ অক্সদেবাহুঃ সম্ভবাদক্যদান্তরসম্ভবাৎ। ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদিচচক্ষিরে॥ ১৩ সম্ভুতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন মৃত্যুং তীর্থা সম্ভূত্যাহমূতমশ্বুতে॥ ১৪ হিরণ্নয়েন পাত্রেণ সভ্যস্যাপিহিতং মুখম্। ভত্তং পৃষরপাবৃণু সভ্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ ১৫ পুষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যুহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ। যত্তে রূপং কল্যাণ্ডমং ভত্তে পশ্যামি. যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমিমা ॥ ১৬

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মাস্তং শরীরম্। ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥ ১৭ অগ্নে নয় স্থপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্ধান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূষিষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥ ১৮ ইতি বাজসনেয়সংহিতায়া মীশোপনিষং সম্পূর্ণা॥

# (क (बा श बिश्व

## শান্তিপাঠঃ

ওঁ আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষু শ্রোত্তমথো বলমিন্তিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রক্ষোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাক্র্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণং মেহস্ত, অনিরাকরণং মেহস্ত। তদান্ধনি নিরতে য উপনিষৎস্থ ধর্মা স্তে ময়ি সন্ত তে ময়ি সন্ত॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

#### প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ শ্রোক্রং ক উ দেবে। যুনক্তি॥ ১

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্, বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুর্তিমুচ্য ধীরাঃ, প্রেত্যাম্মাল্লোকাদমূতা ভবস্থি॥ ২

> ন তত্ৰ চক্ষুৰ্গচ্ছতি, ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ। ন বিশ্বো ন বিজ্বানীমো, যথৈতদমুশিয়াৎ॥ ৩

অন্তদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদথি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে।। ৪
যদ্বাচাহনভূয়দিতং যেন বাগভূয়ততে।
তদেব ব্রহ্ম থং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৫
যদ্মনসা ন মন্তুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম থং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৬
যচক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম থং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৭
যচ্ছে্রাত্রেণ ন শুণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম থং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৮
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম থং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৯
ইতি কেনোপনিষদি প্রথমঃ খণ্ডঃ

### দিতীয়ঃ খণ্ডঃ

যদি মহাসে স্থবেদেতি দল্রমেবাপি নূনং স্থং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্। যদস্য স্থং যদস্য দেবেম্বথ নু মীমাংস্যমেব তে, মহ্যে বিদিতম্॥ ১

নাহং মন্ত্রে স্থবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ, নো ন বেদেতি বেদ চ॥ ২
যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞানতাং, বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্॥ ৩

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতবং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং, বিজয়া বিন্দতে মৃতম্ ॥ ৪
ইহ চেদবেদীদথ সত্যমন্তি, ন চেদিহাবেদীশ্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ, প্রোত্যাম্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্ধি॥ ৫
ইতি কেনোপনিবদি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

#### ত্তীয়ঃ খণ্ডঃ

ব্ৰহ্ম হ দেবেভাো বিজিগ্যে। তুস্য হ ব্ৰহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়স্ত। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োহস্মাকমেবায়ং মহিমেতি॥ ১

তদ্বৈষাং বিজ্ঞো; তেভাো হ প্রাত্র্বভূব; তন্ন ব্যজানস্ত কিমিদং যক্ষমিতি॥ ২

তেইগ্নিক্রবন—জাতবেদ এতদ্বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি; তথেতি॥৩

ভদভ্যদ্রবন্তমভাবদং কোহসীতি। অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাত-বেদা বা অহমস্মীতি॥ ৪

তস্মিংস্থায় কিং বীর্হমিতি। অপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি॥ ৫

তিখা তৃণং নিদধাবেভদহেতি; ততৃপপ্রেয়ায় সর্বজ্ঞবেন, তন্ত্র শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে— নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেভদ্ বক্ষমিতি॥ ৬ অথ বায়ুম্ৰুবন্—বায়বেভদ্বিজানীহি, কিমেভদ্ ফক্ষমিতি; তথেতি॥ ৭

তদভ্যদ্রবং, তমভ্যবদং—কোহসীতি; বায়ুর্বা অহমস্মীত্য-ব্রবীন মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি॥ ৮

তশ্মিংস্থয়ি কিং বীর্যমিতি: অপীদং সর্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি॥ ১

তিশ্ম তৃণং নিদধাবেতদাদংস্থেতি; ততুপপ্রোয়ায় সর্বজ্ঞবেন, তন্ধ শশাকাদাতুম্; স তত এব নিববৃতে— নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি॥ ১০

তথেন্দ্রমক্রবন্—মঘবন্নেতদ্ বিজ্ঞানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি; তথেতি। তদভ্যদ্রবৎ, তস্মাৎ তিরোদধে॥১১

স তস্মিরেবাকাশে স্তিয়মাজগাম বহুশোভমানাম্ উ**মাং** হৈমবতীম্। তাং হোবাচ—কিমেতদ্ যক্ষমিতি॥ ১২

ইতি কেনোপনিষদি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

## চতুর্থঃ খণ্ডঃ

সা রক্ষেতি হোবাচ, ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততাে হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥ ১

তস্মাদ্ বা এতে দেবা অতিতরামিবান্থান্ দেবান্—যদগ্রিবায়্-রিব্রঃ, তে ক্লেনন্নেদিষ্ঠং পস্পৃশুস্তে হোনং প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রুমোতি॥ তস্মাদ্বা ইন্দ্রোহতিতরামিবান্তান্ দেবান্, স হেনন্ধেদিষ্ঠং পস্পূর্ম, স হেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রন্ধেতি ॥ ৩

তদ্যৈষ আদেশো—যদেত্দ্বিত্যতো ব্যত্নতদা ইতীন্ন্যমীমিষদা —ইত্যধিদৈবতম্॥ ৪

অথাধ্যাত্ম:—যদেতদ গচ্ছতীব চ মনোহনেন চৈতত্ব<del>পত্মরত্য</del>-ভীক্ষং সন্ধরঃ।। ৫

তদ্ধ তদ্ধং নাম, তদ্ধনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য এত**দেবং** বেদাভি হৈনং স্বাণি ভূতানি সংবাঞ্জি। ৬

উপনিষদং ভো ক্রহীতি; উক্তা ত উপনিষদ্, ব্রাহ্মীং বাব ভ উপনিষদমক্রমেতি॥ ৭

তসৈ্য তপে: দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা, বেদাঃ স্বাঙ্গানি, সত্যমায়তনম্॥ ৮

যো বা এতামেবং বেদ, অপহত্য পাপ্মানননন্তে স্বর্গে লোকে জোয়ে প্রতিভিষ্ঠতি, প্রতিভিষ্ঠতি ॥ ৯

ইতি কেনোপনিষদি চতুর্থঃ খণ্ডঃ

# কঠোপনিষ্

## শান্তিপাঠঃ

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্ত্য। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজ্বস্থি নাধীতমস্ত্র। মা বিদ্বিষাবহৈ। ও শাহ্নি, শান্তিঃ মান্তিঃ।।

#### প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

প্রথমা বল্লী

ওঁ উশন্ হ বৈ বাজপ্রবসঃ সর্ববেদস নদদৌ

তস্ত হ নচিকেতা নাম পুত্র আস।। 

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাস্থ নীয়মানাস্থ প্রান্ধাবিবেশ.

সোহমস্তত।। ২

পীতোদকা জগ্পতৃণা তৃগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অননদা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদং।। 

স হোবাচ পিতরং তত কল্মৈ মাং দাস্তসীতি।

দিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে খা দদামীতি।। 

বহুনামেমি প্রথমো বহুনামেমি মধ্যমঃ।

কিং স্থিদ্ যমস্ত কর্তব্যং যন্ময়াইত করিয়াতি।। 

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাইপরে।

শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ।। ৬

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যত্যিথিব্র ক্ষিণো গৃহান্।
তিস্যেতাং শান্তিং কুর্বন্তি হর বৈবস্থাতোদকম্॥ ৭
আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূর্তাং চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশৃংশ্চ সর্বান্।
এতদ্ রঙ্জে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্বন বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে॥ ৮
তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীগৃহে মেইনশ্বন্ ব্রহ্মন্তিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেইস্ত ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেইস্ত তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব॥ ৯
শাস্তসংকল্পঃ স্থমনা যথা স্যাদ্ বীতমন্ত্যুর্গে তিমো মাইভি মৃত্যো।
ছৎপ্রস্তু মাইভিবদেৎ প্রতীত এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে॥ ১০
যথা পুরস্তান্তবিতা প্রতীত উদ্দালকিরাক্ষণির্মপ্রস্তুঃ।
মুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্ত্যুস্থাং দদ্শিবান্ মৃত্যুম্খাৎ
প্রমুক্তম্॥ ১১

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র 🗫 ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্থাইশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে

স্বৰ্গলোকে॥ ১২

স ওমগ্নিং স্বর্গামধোষি মৃত্যো প্রক্রাহি স্বং প্রাদ্ধানায় মহান্। স্বর্গলোকা অমৃত্ত্বং ভজন্ত এতদ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥ ১৩ প্র তে ব্রবীমি ততু মে নিবোধ স্বর্গামগ্নিং নচিকেতঃ প্রজ্ঞানন্। অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্তমেতঃ নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ১৪

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তব্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ ভূষ্টঃ ॥ ১৫
তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাগ্র দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নামা ভবিতাংয়মগ্নিঃ স্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ॥ ১৬

ত্রিণাচিকেতন্ত্রিভিরেত্য সিদ্ধং ত্রিকর্মকুৎ তরতি জন্মমৃত্য। ব্রহ্মজ্জ দেবমীড়াং বিদিত্বা নিচাযোমাং শান্তিমতান্তমেতি ॥ ১৭ ত্রিণাচিকে তস্ত্রয়মেত দ্বিদিত্বা য এবং বিদ্বাংশ্চিম্পতে নাচিকেতম। স মৃত্যুপাশান পুরতঃ প্রণোগ্ত শোকাতিগো মোদতে

স্বৰ্গলোকে॥ ১৮

এষ তেহগ্নিন্চিকেতঃ স্বর্গো যমবুণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ। এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষান্তি জনাসস্ততীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীয় ॥ ১৯

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেইস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এত দ্বিতামকু শিষ্টস্থয়া ২হং বরাণামেষ বরস্ততীয়ঃ।। ২০ দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি স্ক্বিজ্ঞেয় মণুরেষ ধর্মঃ। অক্সং বরং নচিকেতো বুণীধ্ব মা মোপরোৎসীরতি মা স্ট্রেনম ॥ ২১ দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল তথ্য মত্যো যন্ন স্থবিজ্ঞেয়মাখ। বক্তা চাস্য খাদৃগয়ো ন লভ্যো নাম্যো বরস্তুল্য এতস্য किन्द्रि ॥ ३३

শতায়ুষ: পুত্রপোত্রান্ বৃণীষ বহুন্ পশুন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্। ভূমের্মহদায়তনং বৃণীম্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবাদচ্ছসি॥ ২৩ এতত্ত্বল্যং যদি মন্ত্রসে বরং বৃণীষ বিত্তং চিরজীবিকাঞ। মহাভূমৌ নচিকেতস্থমেধি, কামানাং জা কামভাজং করোমি ॥ ২৪ যে যে কামা তুৰ্লভা মৰ্ত্যলোকে স্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্ৰাৰ্থয়স্থ। ইমা রামাঃ সরথাঃ সতুর্যা নহীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্টাঃ। আভির্মৎপ্রক্রাভি: পরিচারয়ম্ব নচিকেতো মরণং মাহন্তপ্রাক্ষীঃ॥ ২৫

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদস্ককৈতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়স্থি তেজঃ।
অপি সর্বং জাঁবিতমল্লমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ ২৬
ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মন্তুয়াে লুক্স্যামহে বিত্তমন্ত্রাক্স চেৎ ছা।
জাঁবিয়ামাে যাবদীশিয়াস ছং ববস্তু মে ববণীয়ঃ স এব॥ ২৭
অজার্যতামমৃতানামুপেতা জার্যন্ মর্ত্যঃ কবংস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমােদানতিদীর্ঘে জাঁবিতে কো রমেত॥ ১৮
যামিলিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ক্র হি নস্তৎ।
যোহয়ং ববাে গ্রমন্থাবিস্তাে নাম্যং তক্ষান্নচিকেতা বৃণীতে॥ ২৯

প্রথমে অধ্যায়ে প্রথমবল্লী

#### প্রথমঃ **অধ্যায়ঃ** দ্বিতীয়া বল্লী

অন্তচ্ছে ্রোহক্তছতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেহর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বুণীতে॥ ১

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মন্তুষ্যমেতস্তো সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধারো>ভি প্রেয়সো বুণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগ-ক্ষেমাদ্ বুণীতে॥ ২

স জং প্রিয়ান্ প্রিয়রপাংশ্চ কামানভিধ্যায়রচিকেতো২ত্য-প্রাক্ষীঃ।

নৈতাং স্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহুবো মনুষ্যা:॥ ৩

দ্রমেতে বিপরীতে বিষ্টী অবিজ্ঞা যা চ বিজেতি জ্ঞাতা।
বিজ্ঞাতীপিনং নচিকেতসং মন্তে ন ত্বা কামা বহবোহলোলুপস্ত ॥ ৪
অবিজ্ঞায়ামস্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতশ্মক্তমানাঃ ।
দল্ররিষম্যিমাণাঃ পন্ত মৃঢ়া অক্ষেনৈব নীয়মানা যথাকাঃ ॥ ১
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাজস্তঃ বিত্তমোহেন মূঢ়ম্ ।
জয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপজতে মে ॥ ৬
শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃথস্তোহপি বহবো সং ন
বিছ্যঃ । আশ্চর্যো বক্তা কুশলোহস্য লক্ষাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলাভূশিষ্টঃ ॥ ৭

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ স্থবিজ্ঞেয়েং বছধা চিন্ত্যমানঃ ।
অন্ত্যপ্রোক্তে গতিরএ নাস্তাণীয়ান্ হুতর্ক্যমণুপ্রমাণাং ॥ ৮
নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তাহ্ন্তেনৈব স্কুজানায় প্রেষ্ঠ ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতিবঁতাসি ভাদৃঙ্নো ভূয়ায়চিকেতঃ প্রষ্ঠা ॥ ৯
জানামাহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হাগ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি প্রুবং
তৎ। ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোহগ্নিরনিত্যৈর্ক্রবিয়ঃ প্রাপ্তবানশ্মি
নিত্যম্ ॥ ১০

কামস্থাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরানস্ত্যমভয়স্য পারম্। স্তোমমহত্বরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা, ধৃত্যা ধীরে নচিকেতো২ত্য-প্রাক্ষীঃ ॥ ১১

তং তুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহুবরেষ্ঠং পুরাণম্ । অধ্যা-স্বযোগাধিগমেন দেবং মন্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১২

এভচ্ছ ুত্থা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্মমণুমেনমাপ্য। স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধু। বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্তো॥ ১৩ অন্তত্র ধর্মাদক্ষত্রাশ্বাং কুতাকুতাং। অন্তত্ত ভূতাচ্চ ভ্রাচ্চ যত্তং পশ্চসি ত্রদ॥ ১৪

সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি। যদি-চ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতং॥ ১৫

এতদ্যোবাক্ষরং ব্রহ্ম হেতদ্যোবাক্ষরং পরম্। এতদ্যোবাক্ষরং জ্ঞার যো যদিচ্ছতি তম্ম তং॥ ১৬

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং প্রম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা বেন্ধালোকে মহীয়তে॥ ১৭

ন জায়তে মিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হক্ততে হক্তমানে শরীরে॥ ১৮

হস্তা চেন্মন্ত হন্তং হতশেচনান্ততে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজ্ঞানীতো নায়ং হস্তি ন হন্ততে ॥ ১৯

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাহস্ত জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমান-মাত্মনঃ॥ ২০

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ। কন্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমইতি॥ ২১

অশরীরং শরীরেম্বনবস্থেম্বস্থিতম্। মহাতঃ বিভূমাত্মানং মতা ধীরোন শোচতি॥ ২২

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধ্য়া ন বছন। শ্রুতেন। যমেবৈষ বুণুতে তেন লভ্যস্ত স্থায় বিবুণুতে তনুং স্থাম্।। ২৩

নাবিরতো তৃশ্চরিতাল্লাশাস্তো নাসমাহিতঃ। নাশাস্তমানসো বাহপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্লুয়াৎ।। ২৪ যস্তা ব্ৰহ্ম চ ক্ষত্ৰং চোভে ভবত গুদনঃ। মৃত্যুৰ্যস্তোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্ৰ সঃ।। ২৫

প্রথমে অধ্যায়ে দ্বিতীয়বল্লী

## প্রথম: অধ্যায়ঃ

#### ভূতীয়া বল্লা

ঋতং পিবস্তৌ স্বকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে। ছায়াতপৌ বন্ধবিদো বদস্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।। ১

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যং প্রম্। অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি।। ২

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বৃদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।। ৩

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনো-যুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীযিণঃ॥ ৪

যন্ত্র বিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তন্তে ক্রিয়াণ্য শুনি তুরীশা ইব সার্থেঃ।। ৫

যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তন্তে ন্ত্রিয়াণি বন্ধানি সদধা ইব সার্থেঃ ॥ ৬

যম্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাহশুচিঃ। ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥

যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ। স তৃ তৎ পদমাপ্লোতি যম্মান্তয়ো ন জায়তে ॥ ৮ বিজ্ঞানসারথির্যস্ত মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোহধ্বনঃ পারমা-প্রোতি তদ্বিষ্ঠোঃ প্রমং পদম্॥ ৯

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হর্থা ত্মর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসপ্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধিরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎ দা কান্ঠা দা পরা গতিঃ॥ ১১

এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়োম্বা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে হগ্রায়া বৃদ্ধ্যা সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। ১২

যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাক্তন্ত হচ্ছেজ্জান আত্মনি। জ্ঞান-মাত্মনি মহতি নিয়চ্ছেং তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি। ১৩

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্ত ধারা নিশিতা তুরত্যয়া তুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদস্তি॥ ১৪

অশক্মস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যং। অনাত্য-নস্তঃ পরং গ্রুবং, নিচায্য তন্মুত্যমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্। উল্কুণ শ্রুহা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৬

য ইমং পরমং গুহাং প্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি। প্রযতঃ প্রাদ্ধ-কালে বা তদানস্ত্যায় কল্পতে তদানস্ত্যায় কল্পতে ইতি।। ১৭

> প্রথমে অধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা ইতি প্রথমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

#### দিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

#### প্রথমা বল্লী

পরাঞ্চি থানি বাতৃণৎ স্বয়স্তুস্তমাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্ । কশ্চিদ্ধীরঃ প্রতাগাত্মানমৈক্ষনার্ত্তচক্ষুরমূত্মমিচ্ছন ॥ ১

পরাচঃ কামানমুযন্তি বালান্তে মৃত্যোর্যন্তি বিত্তস্থ পাশম্ । অথ ধীরা অমৃত্যং বিদিয়া গ্রুবম্গ্রবেধিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ২

যেন রূপং রসং গন্ধং শকান্স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্। এতেনৈব বিজ্ঞানাতি কিমত্র পরিশিয়তে । এত ছৈ ওৎ॥ ৩

স্বপ্নান্থং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনান্তপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মান মন্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৪

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমস্তিকাৎ। ঈশানং ভূত-ভব্যস্থান ততো বিজ্ঞাপতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ৫

যঃ পূর্বং তপসো জাতমন্ত্যঃ পূর্বমজায়ত। গুহাং প্রাবিশ্য তিষ্ঠান্তং যো ভূতেভির্বাপশ্যত। এতদৈ তং ॥ ৬

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভিব্যজায়ত। এতাৰৈ হেং। ৭

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব স্বভৃতো গর্ভিণীভিঃ। দিবে দিব ঈড্যো জাগুবন্ধিইবিশ্বন্ধিয়ন্ত্র্যুভিরগ্নিঃ। এতকৈ ভং ॥ ৮

যতশ্চোদেতি সূর্যোস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তত্ব নাত্যেতি কশ্চন। এতকৈ তৎ॥ ৯

যদেবেহ তদমূত্র যদমূত্র তদম্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্পোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১০ মনসৈবেদমাপ্তব্যাং নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।। ১১

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি ভিষ্ঠতি। ঈশানে ভূতভ-ব্যসান ততো বিজ্ঞপতে। এতাদ্ব তং । ১২

অঙ্গুঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধ্মকঃ। ঈশানো ভূতভবাস্য স এবাছ স উ খঃ। এতহৈ তং ॥ ১৩

যথোদকং তুর্গে বৃষ্টং পর্ব তেষু বিধাবতি। এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবাস্থবিধাবতি॥ ১৪

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং ভাদগেব ভবতি। এবং মুনের্বি-জানত আত্মা ভবতি গৌতম।। ১৫

ইতি দিতীয়েহধ্যায়ে প্রথমা বল্লী।

### দিতায়ঃ অধায়ঃ

দিতীয়া বল্লী

পুরমেকাদশদারমজস্যাবক্রচেতসং। অন্তর্পায় ন শোচতি বিম্কুশ্চ বিম্বাতে। এতদৈ তং ।। ১

হংসঃ শুচিবদ্বস্থরস্তরিক্ষসদ্ হোতা বেদিবদতিথিত্রোণসং। নুষদ্বরসদৃতসদ্বোধসদক্ষা গোজা ঋতজা অক্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ২

উধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগদ্যতি। মধ্যে বামনমাদীনং বিশ্বে দেবা উপাদতে।। ৩

অস্য বিস্তংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিন:। দেহাদিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিশ্বতে। এতদৈ তং ॥ ৪

€---5ª

ন প্রানেন নাপানেন মর্তো জীবতি কশ্চন : ইতরেণ তু জীবন্তি যন্মিরেতাবুপাশ্রিতে। । ৫

হস্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুকা ব্রহ্ম সনাতনম সথা চমরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম।। ৬

যোনিমন্তে প্রপত্তত্তে শরীরভায় দেহিন: স্থাণুমন্তেঃভুদ:যন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্।। ৭

য এব স্থপ্তেষু জাগতি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্বন্ধ তদেবামৃতমুচ্যকে তন্মি লোকাঃ শ্রিভাঃ সর্বে তত্ব নাভোতি কশ্চন। এতদৈ তং ॥ ৮

অগ্নির্যথৈকো ভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপে। বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।। ৯

বায়ুর্যথৈকো ভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপে। বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।। ১০

সূর্যো যথা সর্বলোকস্থ চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষ্ট্রবাহ্যদোধেঃ। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকছঃখেন বাহ্যঃ॥ ১১

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বছধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেহমুপশুন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।। ১২

নিতোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদ্ধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেহমুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।। ১৩

তদেতদিতি মক্সন্তেহনির্দেশ্যং পরমং স্থম্। কথং ন্থ তদ্-বিজ্ঞানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা।। ১৪ ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্বাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্লিঃ। তমেব ভাস্তমন্ত্রভাতি সর্বং তস্ত্র ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥১৫

ইতি দ্বিতায়ে২খ্যায়ে দ্বিতীয়বল্লী

# দিতীয়ঃ **অ**ধ্যায়ঃ তৃতীয়া বল্লী

উধর্ব মূলোহবাকৃশাথ এষোহশ্বথঃ সনাতনঃ। ওদেব শুক্রং গুদব্রন্ধ তদেবামূতমুচ্যতে। ওস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে ওছ নাত্যেতি কশ্চন। এতদৈ তং॥ ১

যদিদং কিঞ্চ জ্বগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্থতম্। মহস্তয়ং বজুমুগুতং য এতদ্বিত্রমূতান্তে ভবস্তি।। ২

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিক্রশ্চ বায়্শ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ৩

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধু: প্রাক্ শরীরস্থ বিস্রসঃ। ততঃ সর্গেষ্ লোকেযু শরীরত্বায় কল্পতে॥ ৪

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্স, পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে। ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে। ৫

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবমুদ্য়াস্তময়ৌ চ যং। পৃথগুংপভ্যানানাং মন্থা ধীরো ন শোচতি॥ ৬

ইন্দ্রিভ্যঃ পরং মনঃ মনসং সন্তম্মত্মম্। সন্তাদধি মহানান্ধা মহতোহব্যক্তম্মুত্তমম্॥ ৭ অব্যক্তাত, পর: পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ। যং জ্ঞাহা মুচ্যতে জন্তুরমূতহঞ্চ গচ্ছতি॥৮

ন সন্দ্ৰে তিষ্ঠতি রূপমস্থা ন চক্ষুষা পশাতি কশ্চনৈনম্। ফাদা মনীষা মনসাভিক্র প্রোয এত্দিতুর্ম তাত্তে ভবক্তি॥ ৯

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠত্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাত্ত প্রমাং গতিম ॥ ১০

তাং যোগমিতি মন্তন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্। অপ্রমন্তস্তদ্য ভবতি যোগো হি প্রভবাপায়ৌ॥ ১

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্ত<sub>্</sub>ং শক্যো ন চক্ষ্যা : অস্তীতি ক্রব-ভোহপ্তত্র কথং তত্বপলভ্যতে ॥ ১২

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য স্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপ-লব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥ ১৩

যদা সর্বে প্রমূচ্যন্তে কামা যে২স্থ হাদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ক্যোহমূতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্বতে ॥ ১৪

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হাদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্যোহমূতো ভবত্যেতাবদ্ধারশাসনম্॥ ১৫

শতকৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃস্টেভকা। তয়োধর্ম মায়ন্নমূতস্বমেতি বিশ্বভূঙ্যা উৎক্রমণে ভব স্থি॥ ১৬

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুবোহস্তরাত্মা সদা জনানাং হাদয়ে সন্নিবিষ্টঃ । তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ। তং বিভাচছুক্রময়ৃতং তং বিভাচছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোহথ লব্ধা বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ

কুৎস্নম্। ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোহভূদ্বিমৃত্যুরক্যোহপ্যেবং যো বিদ্যাত্মমের ॥ ১৮

> ইতি দিতীয়ে ধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী ইতি দিতীয়োহধায়ে সমাপ্তঃ। ইতি যজুর্ব্বেদীয়-কঠোপনিষং সমাপ্তা।

# মুণ্ডকোপনিষৎ

প্রথমং মুণ্ডকম্

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ ভব্দং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেব ভব্দং পশ্যেমাক্ষভি ইজ্কতাঃ। স্থিরৈরকৈ স্তম্ভুবাংস স্তমূভি ব্র্যাশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধপ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি ন স্তাক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহম্পতির্দধাতু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ওঁ এক্ষা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্থ কর্তা ভূবনস্থ গোপ্তা। স ব্রহ্মবিত্যাং সর্ববিত্যাপ্রতিষ্ঠাম অথকায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ ১

অথর্বনে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাহথর্বন তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্ম-বিভাম। স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজাহঙ্গিরসে পরাবরাম্॥ ২

শৌনকো হ বৈ মহাশালেঃঙ্গিরসং বিধিবত্বপসন্ধঃ পপ্রচ্ছ—কিম্মন্ন ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩

ভশ্মৈ স হোবাচ—দ্বে বিজ্ঞে বেদিভব্যে ইতি হ শ্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদস্কি—পরা চৈবাপরা চ॥ ৪

তত্রাপরা—ঋগেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্লো-

ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জোতিষমিতি। অথ পরা--- যয়া তদ-ক্ষরমধিগম্যতে॥ ৫

যত্তদক্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রবর্ণম চক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভূং সর্ববগতং সুস্ক্ষাং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যক্ষি ধীরাঃ॥ ৬

যথোর্ণনাভিঃ স্জতে গৃহুতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবস্থি যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ ৭

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণে। মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মস্থ চাম্তম্॥৯

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেওদ ব্রহ্ম নাম রূপমর্ঞ জায়তে॥ ১

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

### প্রথমং মুগুকম্

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তদেতং সত্যম্—মন্ত্রেরু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সম্ভতানি। তাক্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বং পদ্মাঃ স্কৃতস্ত লোকে॥ ১

যদা লেলায়তে হুর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে। তদাজ্যভাগাবস্তু-রেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়ে চ্ছ্যুদ্ধয়া হুতম্।

যস্তাগ্নিহোত্রমদর্শনপৌর্নাসম্ অচাতুর্মাস্তমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতং চ। অহুতনবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতুম্ আসপ্তমাংস্কম্ম লোকান্ হিনস্কি॥ ৩

কালী করালী চ মনোজবা চ স্থলোহিতা যা চ স্থপুমবর্ণা।
স্কুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ॥ ৪

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাক্ততয়ো হ্যাদদায়ন্। তং নয়স্ত্যেতাঃ সূর্যস্ত রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোহধিবাসঃ॥ ৫ এত্যেহীতি তমাহুতয়ঃ মুবর্চসঃ সূর্যস্ত রশ্মভির্যজ্ঞমানং বহস্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদস্ত্যোহর্চয়ন্তা এয বঃ পুণাঃ মুকুতো ব্রহ্মশোকঃ॥ ৬ প্রবা হোতে অদৃঢ়া যজ্ঞরপা অস্তাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম। এতচ্ছে রো যেহভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি॥ ৭ অবিল্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্তমানাঃ। জক্জ্যন্তমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।। ৮

সবিজ্ঞায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কতার্থা ইত্যাভিমক্তান্তি বালাঃ ॥ ৬
যৎ কমিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাং তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চাবন্তে ॥ ৯
ইষ্টাপূর্তং মন্তমানা বরিষ্ঠং নাল্ডচ্ছে ্রো বেদয়ন্তে প্রমৃঢ়াঃ । নাকস্থ
পৃষ্ঠে তে স্কুক্তেইকুভূব্মেং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ ১০

তপঃশ্রদ্ধে যে ত্যপবসন্তারণ্যে শাস্থা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হাব্যয়াত্ম। ১১

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ প্রাক্ষণে নিবেদমায়ারাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন: তদ্বিজ্ঞানার্থান হ গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।। ১২

তবৈর স বিদ্বান্ধপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিন্তায় শমান্বিভায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সভ্যং প্রোবাচ তাং তত্ততো ব্রহ্মবিদ্যাম্।। ১৩

ইতি প্রথমমুওকে দিতীয়ঃ খণ্ডঃ :

ইতি প্রথমমুগুকং সমাপ্তম, ।

### দিতীয়ং মুগুকম্

#### প্রথমঃ খণ্ডঃ

তদেতং সত্যম্।—যথা সুদীপ্তাং পাবকাদিফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবস্থে সরূপাঃ। তথাহক্ষরাদিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্ত্ব চৈবাপিযন্তি।। ১

দিব্যা হাম্র্তঃ পুরুষঃ স্বাহ্যাভান্তরে। হাজঃ । অপ্রাণো হামনাঃ শুলো হাক্ষরাং পরতঃ পরঃ। ২

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ্যে মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চং খং বায়ুর্জ্যো-তিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্থা ধারিণী।। ৩

অগ্নিমূর্ধা চক্ষ্মী চন্দ্রসূর্যে। দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্নিরভাশ্চ বেদাঃ। বায়ঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্থা পদ্যাং পৃথিবী হেম সর্বভূভান্তরাত্মা॥ ৪

তস্মাদন্ধিঃ সমিধো যস্তা সূর্যঃ সোমাৎ পর্জন্ত ওষধয়ঃ পৃথি-ব্যাম্। পুমান্ রেতঃ সিঞ্জি যোষিতায়াম্ বহুবীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ॥ ৫

ভশ্মাদৃচঃ সাম যজুংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রভবো দক্ষিণাশ্চ। সংবংসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ। ৬

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ত্রীহিয়বৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ॥ ৭

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তম্মাৎ সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ। সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ৮ অতঃ সমুদ্রা গিরয়\*চ সর্বের

হস্মাৎ স্থান্দন্তে সিদ্ধবং সর্বরূপাঃ।
অত\*চ সর্ব্ব ওব্ধংয়ো রসাশচ

যেনৈষ ভূতৈস্থিষ্ঠতে হাস্তরাত্মা॥ 
পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম

তপো ব্রহ্ম প্রায়ত্ম্।
এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোহবিদ্যাগ্রান্থিং বিকিরতীহ সোম্য॥ ১০

## দিতীয়ং মুণ্ডকম্ দিতীয়ং খণ্ডঃ

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

আবিঃ সন্ধিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎ পদমতৈতৎ সমর্পিতম্।

একং প্রাণন্ধিষ্ঠিচ যদেতজ্জানথ সদস্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্ধরিষ্ঠং প্রজানাম্।। ১

যদর্চিমদ্ যদপুভোচণু চ

যন্মিল্লোকা নিহিতা লোকিন\*চ।
ভদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তত্ব বাঙ্মনঃ
ভদেতৎ সতং ভদমতং ভদেষ্কবাং সোমা বিদ্ধি।।২

ধমুগৃ হীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হা পাসানিশিতং সন্ধরীত।
আয়ুমা তন্তাবগতেন চেতুসা

লক্ষাং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি।। ৩
প্রণবো ধকুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমূচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।। ৪
যশ্মিন দ্যোঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষ
মোতং মনঃ সহ প্রাণেশ্চ সবৈবিং।
তমেবৈকং জানথ আত্মান
মন্ত্যা বাচো বিমুক্তথামৃত্যুৈয়েব সেতুঃ।।
অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ

স এষোহন্ত×চরতে বহুধা জায়মান: ।

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং

স্বস্তি বং পারায় তমসং পরস্তাৎ।। ৬

যঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যসৈয়ে মহিমা ভূবি।

দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেফ ব্যোম্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।

যনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা

প্রতিষ্ঠিতোহন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়। তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমূতং যদ্বিভাতি।। ৭

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।। ৮

হিরণায়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিক্ষলম্।
তচ্চুত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিহঃ।। ন
ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রভারকম
নেমা বিহ্যাতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ

তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্ববং তস্য ভাসা সর্ববিদিদং বিভাতি ব 🔀

ব্রদ্ধৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ধ্রন্ধ পশ্চাদ্ধ্রন্ধ দক্ষিণতশ্চোর্ববন্ধ অধশ্চোধর্ক প্রস্তুতং ব্রদ্ধৈবেদং বিশ্বমিদং ব্রিপ্তম্ ॥ ১১

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

### তৃতীয়ং মুগুকম্

দ্বা স্থপর্ণা সযুজা সথায়। সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে ।

তয়োরন্তঃ পিপ্পলং স্বাদ্বন্ত্য-নশ্মরন্তো অভিচাকশীতি : ১

সমানে রক্ষে পুরুষো নিমগ্লোই-নীশয়া শোচতি মুহ্যমান:।

জ্ঞ্জ যদা পশ্যত্যক্তমীশ মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২ যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্সবর্ণং

কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান পুণ্যপাপে বিধয়

জ্প। বিশ্বান্ সুখ্যসাসে বিবৃত্ত নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩

প্রাণো হোষ যঃ সর্বভূতির্বিভাতি

বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।

আত্মকীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা

নেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥ ৪

সত্যেন লভাস্তপসা হ্যেষ আত্মা

সমাণ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিতাম। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুলো

যং পশুন্তি যতয়ঃ ক্ষাণদোষাঃ।। ৫ সভামেব জয়তে নানুভং

সত্যেন পন্থা বিততো দেবখানঃ। যেনাক্রমস্কুয়ুময়ো হ্যাপ্তক'মা

যত্র তং সতাস্য প্রমং নিধানম্॥ ৬ বহচচ ভদ্দিবামচিন্তারূপং

সূক্ষাচ্চ তৎ সূক্ষতরং বিভাতি।

দূরাৎ স্থদূরে তদিহান্তিকে চ

পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭

ন চক্ষ্যা গৃহাতে নাপি বাচা

नारेश्चर्पारेवज्जनमा कर्मना वा।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-

স্ততন্ত্ব তং পশ্যতে নিক্ষ্যং ধাায়মানঃ।। ৮ এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো

যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চা সংবিবেশ

প্রাণৈশ্চিত্তং সবমোতং প্রজানাং

যশ্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবতোষ আত্মা॥ ৯ যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি

বিশুদ্ধসত্তঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-

> স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হার্চয়েদ ভূতিকামঃ।। ১০ ইতি তৃতীয়মুগুকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

# তৃ গীয়ং মুপ্তকম্

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

স বেদৈতং প্রমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুলুম্। উপাসতে পুরুষং যে হাকামা-

স্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীবাঃ।। ১ কামান যঃ কাময়তে মহ্যমানঃ

স কামভির্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্তকামস্থ কুতাত্মনস্ত

ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়স্তি কামাঃ॥ ২

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বুণুতে তেন লভ্য স্তম্যৈ আত্মা বিবুণুতে ভন্ং স্বাম্ ॥ ৩

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যে:

ন চ প্রমাদাত্তপদো বাপালিকাং।

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্যাং-

স্তদাৈয় আত্মা বিশতে ব্ৰহ্মধাম 🗓 ৪

সম্প্রাপ্যৈনমূষয়ে৷ জ্ঞানতৃপ্তাঃ

কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশাস্থা:।

যে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা

যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশস্তি॥ ৫

বেদান্তবিজ্ঞানস্থনিশ্চিতার্থাঃ

সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসন্তা:।

তে ব্রহ্মলোকেযু পরাস্তকালে

পরামৃতাৎ পরিমুচাস্টি সর্বে।। ৬

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা

দেবাশ্চ সর্বে প্রতি দেবতামু।

কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা

পরেহব্যয়ে সর্ব একীভবন্থি । ৭

যথা নতঃ স্যান্দমানাঃসমুদ্রেই-

স্ত: গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

তথা বিদ্বাস্থামরূপান্তিমৃক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমূপৈতি দিব্যম্।। ৮
স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্ মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তো>মতো ভবতি।। ৯
জদেতদ্চাভ্যুক্তম্—ক্রিয়াবস্থং শ্রোবিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহবত একর্ষিং শ্রাদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিত্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্ত চীর্ণম্।। ১০
তদেতৎ সত্যমূষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ। নৈতদচীর্ণব্রতোহ্বীতে।
নমঃ পরম্বাধিভ্যো নমঃ পরম্বাধিভ্যঃ । ১১

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দিতীয় খণ্ডঃ।

# **बा**ष्ट्र(का)शिवश्

শান্তিপাঠঃ

ওঁ ভব্দং কর্ণেভিঃ শৃণুৱাম দেবা ভব্দং পশ্যেমাক্ষভির্যজন্তাঃ। স্থিরৈরকৈস্প্রষ্টুবাংসস্তনৃভি-র্বাশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।। ওঁ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ।। ভিনিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোক্ষার এব, যচ্চান্তং ত্রিকালা গ্রীতং তদপ্যোক্ষার এব।। ১

সর্বং হেতদ্ ব্রহ্ম: অয়মাত্মা ব্রহ্ম; সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। ২ জাগরিতস্থানো বহিপ্পজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থলভূথৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। ৩

স্বপ্নস্থানোহস্কঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজনো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪

যত্র স্থানে কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষ্পুষ্ । সুষ্পুস্থান একাভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ে। ক্রানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞভূতীয়ঃ পাদঃ।। ৫

এষ সর্বেশ্বর এষ সব<sup>®</sup>জ এষোহস্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সব<sup>°</sup>স্য প্রভবাপায়ে হি ভূতানাম।। ৩

নান্তঃপ্রক্তং ন বহিপ্রক্তং নোভয়তঃপ্রক্তং ন প্রক্তানঘনং ন প্রক্রং নাপ্রক্রম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহামলক্ষণমচিন্তামব্যপদেশ্যমে-কাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্তন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ।। ৭

সোহয়মাত্মাহধ্যক্ষরমোক্ষারোহধিমাত্রম্, পাদ। মাত্রা হাত্রাশ্চ পাদাঃ—অকার উকারো মকার ইতি॥ ৮

জাগরিতস্থানে। বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথমা মাত্রা—আপ্তেরাদি-মস্ত্রাদ্বা। আপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামান্, আদিশ্চ ভবতি, ষ এবং বেদ।। ৯ স্বপ্নস্থানস্থৈজস উকারে। দিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাত্বভয়ন্তার। উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্থতিং, সমানশ্চ ভবতি, নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, য এবং বেদ্।। ১০

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্থ তীয়া মাত্র, মিতেরপীতের্বা: মিনোতি হ বা ইদং স্বম্পীতিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ।। ১১

অমাত্রশ্চতুর্থাহব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদৈতঃ। এব-মোস্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ, য এবং বেদ।: ১২

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষ্ণ সমাপ্ত।

# রক্ষযজুর্বেদীর-তৈন্তিরীয়েগনিষ্ শান্তিপাঠঃ

ও শরে: মিজ: শং বরুণ: শরে: ভবর্থমা। শর ইক্রে বৃহস্পতি: শরে: বিষ্কুরুক্তমা: নমে: ব্রহ্মণে: নমস্থে বায়ো: জমেব প্রত্যক্ষ: ব্রহ্মাসি। জামেব প্রত্যক্ষ: ব্রহ্মাবিদ্রামি ঝতং বিদিয়ামি: সত্যং বিদিয়ামি। ত্রামবতু: তদ্বক্তারমবতু অবতু মাম। অবতু বক্তারম। ওম শান্তি: শান্তি: শান্তি: ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ, তেজ্বস্থি নাবধী হুমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।।

अम् नास्तिः नास्तिः नास्तिः ॥

### প্রথমঃ শিক্ষাবল্লাধ্যায়ঃ

প্রথমঃ অনুবাকঃ

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবহর্যমা। শং ন ইক্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুক্তক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমন্তে বায়ো। স্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। স্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বিদিয়ামি। ঋতং বিদ্যামি। সত্যং বিদ্যামি। তন্মামবতু। ভদ্বকারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ১

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে প্রথমোহমুবাকঃ

### দ্বিতীয়ঃ অমুবাকঃ

ওঁ শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্থামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ: মাত্রা বলম্। সাম সম্ভানঃ। ইত্যুক্তঃ শিক্ষাধ্যায়ঃ॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়োহমুবাকঃ।

### তৃতীয়ঃ অমুবাকঃ

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্থামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেয়ু। অধিলোকম- ধিজ্যোতিষমধিবিজ্ञমধিপ্রজমধ্যাত্মন্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্বরূপম্ জৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ। বায়ুঃ সন্ধানম্। ইত্যাধিলোকম। ১

অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্বরূপম্। আদিত্য উত্তররূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈত্যতঃ সন্ধানম্ ইত্যধিজ্যোতিষম্॥ ২

অথাধিবিদ্যম্। আচার্যঃ পূর্বরূপম্। অস্তে বাস্থাত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ। প্রবচনং সন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্॥ ৩

অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননং সন্ধানম্ ইত্যধিপ্রজম্॥ ৪

অথাধ্যাত্মন্। অধরা হনু: পূর্বরূপম্। উত্তরা হনুরুতর-রূপম্। বাক্সকিঃ। জিহবা সন্ধানম্। ইত্যধাত্মম্॥ ৫

ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখাণতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভিঃ। ব্রহ্মবর্চসেনাল্লাভেন স্বর্গ্যেণ লোকেন। ৬

### ইতি শিক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ো>মুবাকঃ

### চতুর্থ: অমুবাকঃ

যশ্ভন্দসামূষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যো২ধ্যমূতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধ্য়া স্পুণোতু। অমূত্স্য দেবধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোহসি মেধ্য়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়॥ ১

আবহন্তী বিত্রানা কুর্বাণা চীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্ধপানে চ সর্বদা। ততো মে প্রিয়মাবছ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। আ মা যন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মা যন্ত ব্রহ্মচারিণঃ সাহা। প্র মা যন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমা যন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমা যন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা॥ ২

যশো জনেহসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্থাসোহসানি স্বাহা। তং থা তগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা তগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে। নি তগাহং বয় মুজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্ত সর্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোহসি প্র মা পাহি প্র মা প্রত্ন । ৩ বিতরানা শ্মায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে চতুর্থোহনুবাকঃ।

### পঞ্চমঃ অনুবাকঃ

ভূত্বঃ স্থবরিতি বা এতান্তিস্রো ব্যাহ্রতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাম্ চতুর্থীম্। মহাচমস্তঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদুক্ষা। স হাত্মা। অঙ্গান্তকা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভূব ইত্যস্তরিক্ষম্। স্থবরিত্যসৌ লোকঃ॥ ১

মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভূব ইতি বায়ুঃ। স্থবরিত্যাদিতাঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভূব ইতি সামানি। স্থবরিতি যজুংষি॥>

মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্বে বেদা মহায়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভূব ইত্যপানঃ। স্থবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যরম্। অন্নেন বাব সর্বে প্রাণা মহায়ন্তে। তা বা এতাশ্চতশ্রশ্চতুর্ধা। চতপ্রশ্বতি বাহাত য়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্বেহ স্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি॥ ৩

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমোহনুবাকঃ।

### ষষ্ঠঃ অনুবাকঃ

স য এবোহস্কর্জ দিয় আকাশঃ। তশ্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ং। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশাস্থো বিবর্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরিত্যগ্লৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভূব ইতি বায়ৌ॥ ১

স্বরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসম্পতিম্। বাক্পতিশ্চক্ষুম্পতিঃ। শ্রোত্রপতি-বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি। আবাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন-আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাসৃদ্ধ॥ ২

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠোহত্ববাকঃ।

### সপ্তমঃ অমুবাকঃ

পৃথিব্যস্তরিক্ষং তৌর্দিশোহবান্তরদিশাঃ। অগ্নির্বায়্রাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষ্মাণি আপ ওষধয়ো বনস্পত্যঃ। আকাশ আস্মা। ইত্যধিভূতম্।

অথাধ্যাত্মম্-প্রাণো ব্যানোহপান উদানঃ সমানঃ। চক্ষু: শ্রোক্রং মনো বাক ত্বু। চর্ম মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধি- বিধায় ঋষিরবোচং। পাঙ্ক্তং বা ইদং সর্বম্। পাঙ্কেনৈব পাঙ্কং স্পুণোতীতি।। ১

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে সপ্তমোহন্তবাকঃ।

### অষ্ট্ৰমঃ অমুবাকঃ

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্। ওমিত্যেতদমুকৃতিই স্ম বা অপ্যোং প্রাবয়েত্যাপ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওম্ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্যু প্রতিগরং প্রতিগূণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রস্নোতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমন্তুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষারাহ ব্রহ্মোপাপ্রবানীতি। ব্রহ্মবোপাপ্রোতি॥৮

ইতি শিক্ষাধাায়ে অষ্টুমোহনুবাকঃ।

### নবমঃ অমুবাকঃ

শ্বতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যক্ষ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ।
তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রক
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অভিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষক
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি
সত্যবচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ।
স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি
তপঃ।। ১

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে নবমোহমুবাকঃ।

### দশমঃ অমুবাকঃ

অহং বৃক্ষস্য রেরিব। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। উদ্ধ্ পবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমন্মি। দ্রবিণং সবর্চসম্। স্থমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশক্ষোর্বেদান্তবচনম্।। ১০

### ইতি শিক্ষাধ্যায়ে দশমোহনুবাকঃ!

#### একাদশঃ অনুবাকঃ

বেদমন্চ্যাচার্যোহস্থেবাসিনমন্ত্রশাস্তি — সভাং বদ। ধর্মং
চর। স্বাধ্যায়াঝা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাস্তভ্য
প্রজাতন্তং মা কবেচ্ছেৎসীঃ। সভাার প্রমদিতব্যম্। ধর্মার
প্রমদিতব্যম্। কুশলার প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্।
স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। ১

দেবপিতৃকার্যাভাগে ন প্রমদিতবাম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্তানবজানি কর্মাণি তানি সেবিত্বাানি নো ইতরাণি। যান্তামাকং স্কুচরিতানি তানি স্যোপাস্যানি॥ ২

নো ইতরাণি । যে কে চাম্মচেড ুয়াংসে ব্যাহ্মণাঃ । তেষাং থয়াসনে ন প্রশ্বসিতব্যন্। প্রাহ্মায়া দেয়ন্। সংবিদা দেয়ন্। প্রিয়া দেয়ন্। হিয়া দেয়ন্। ভিয়া দেয়ন্। সংবিদা দেয়ন্। অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্থাৎ।। ৩

যে তত্র বাহ্মণাঃ সম্মশিনঃ। যুক্ত আযুক্তাঃ! অল্ফা ধর্মকামাঃ স্থাঃ। যথা তে তেয়ু বর্তেরন্। তথা তেয়ু বর্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষং। এতদমুশাসনম্। এবমুপাসিতবাম্। এবমু চৈতত্বপাসাম্॥ ৪

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে একাদশোহনুবাকং।

### দাদশঃ অমুবাকঃ

শরো মিত্র শং বরুণঃ। শরো ভবর্ষমা । শর ইক্রো বৃহস্পতিঃ। শরো বিঞুক্তক্তমঃ। নমো ব্রহ্মণে! নমস্তে বায়ো। জমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। জমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। ত্র্যামাবীং। ত্রক্তার্মাবীং। সাবীন্মাম্। আবীদ্বকারম্॥ ১২

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশোহনুবাকঃ : ইতি শিক্ষাধ্যায়ঃ প্রথমা বল্লী !

# ष्ट्रिणिया त्रक्षावष्ट्रवार्थायः

প্রথম; অনুবাকঃ

ওঁ শরো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শরো ভবর্থমা। শর ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শরো বিফুরুরুক্তক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। সমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি: কানেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বিদ্যামি। ঝতং বিদ্যামি। সত্যং বিদ্যামি: তুনামবতু। তদ্বকারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ১

> সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্ত্র, সহ বীর্থং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্ত্র মা বিদ্বিষাবহৈ।

> > ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।। ২

ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম । তদেষা>ভ্যুক্তা—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্ৰহ্ম।

যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।

সোহশ্বতে দৰ্বান্ কামান্ দহ ব্ৰহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥

তস্মাদা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সন্তুতঃ। আকাশাদায়ুং। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপ:। অন্ত্যঃ পৃথিবী। পৃথিবা। ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোহন্নম্! অন্ত্রাং পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ। তস্তোদমেব শিরঃ! অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৩

ইতি ব্রহ্মবল্লাধ্যায়ে প্রথমোহনুবাকঃ।

### দ্বিতীয়ঃ অমুবাকঃ

অন্নাহৈ প্রজাঃ প্রজারন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ।
অথা অন্নেনব জীবন্তি। অথৈনদিপ যন্ত্যন্ততঃ।
অন্ধ হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তন্মাৎ সর্বোষধমূচ্যতে।
সর্বং বৈ তেইন্নমাপ্লুবন্তি। যেইন্নং ব্রন্ধোপাসতে।
অন্ধ হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তন্মাৎ সর্বোষধমূচ্যতে।
অন্ধান্থতানি জায়ন্তে জাতান্তন্নেন বর্ধন্তে।
অন্তাহন্তি চ ভূতানি তন্মাদন্নং তত্বচ্যতে।। ইতি। ১
তন্মাদ্বা এতন্মাদন্নরসময়াৎ। অন্তোহন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ।
তেনৈয় পূর্বং। স বা এব পুরুষবিধ এব তন্ত পুরুষবিধতাম্।
অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ।
অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচছং প্রতিষ্ঠা।
তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি।। ২

ইতি ব্ৰহ্মবল্লাধ্যায়ে দিতীয়োহনুবাকঃ।

### তৃতীয়ঃ অনুবাকঃ

প্রাণং দেব' অমুপ্রাণস্থি। মমুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।

প্রাণা হি ভূতানামায়:। তস্মাৎ সর্বায়্যমূচ্যতে। সর্বমেব ত আয়ুর্যস্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে। প্রাণো হি ভূতানামায়:। তস্মাৎ সর্বায়্যমূচ্যতে॥ ইতি।

তদ্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তত্মাদা এতত্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোহস্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অষয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথবাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠাঃ তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৩

ইতি ব্ৰহ্মবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োহনুবাকঃ॥

### চতুর্থঃ অন্তবাকঃ

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্ধান্ ন বিভেতি কদাচন। ইতি।
তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তক্মাদ্ধা এতক্মান্মনোময়াং। অস্তোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনিষ পূর্ণঃ। স বা
এয পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অয়য়ং পুরুষবিধঃ।
তস্য শ্রুষেব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ
আত্মা। মহঃ পুচছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেয শ্লোকো ভবতি॥ ৪

ইতি ব্রহ্মবল্লাধ্যায়ে চতুর্থোঠ্ছুবাকঃ

### পঞ্চমঃ অনুবাকঃ

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্ত । কর্মাণি তন্তুতেইপি চ।
বিজ্ঞানং দেবাঃ দর্বে । ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্রেদ। ত্রমাচেচন্ন প্রমান্ত ।
শরীরে পাপ্মনো হিহা। সর্বান্ কামান্ সমশ্লুতে ॥ ইতি।

তদ্যৈষ এব শারীর আত্মা। যা পূর্বস্য। তত্মাদ্বা এতত্মাদ্বিজ্ঞানময়াং। অত্যোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈব পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব তস্যা পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্যা প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ প্লোকো ভবতি॥ ৫

ইতি ব্ৰহ্মবল্লাধাায়ে পঞ্চমোনুবাকঃ ॥

### ষষ্ঠঃ অমুবাকঃ

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্ৰহ্মেতি বেদ চেং।
অস্তি ব্ৰহ্মেতি চেদেদ। সম্পুমেনং ততো বিছঃ।। ইতি।।
তস্তৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব স্যা। অথাতোইমুপ্রশাঃ
—উতাবিদ্ধানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতী ও গ আহো
বিদ্ধানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎ সমশ্মুতা ৩ উ গ

সোহকাময়ত – বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোহতপাত। স

তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্বমস্কত: যদিদং কিঞা তৎ সৃষ্ট্রা তদেবানুপ্রাবিশং।

তদকুপ্ৰবিশ্য । সচচ ভ্যচচাভবং। নিৰুক্তং চানিক্ৰক্ষণ। নিলয়নকানিলয়নকা বিজ্ঞানকাৰিজ্ঞানক। সভ্যক্ষাত্ৰণ । সভ্যমভবং। যদিদং কিষ্ণ। তং সভামিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেব শ্লোকে ভবতি॥ ৬

### ইতি ব্রহ্মবল্লাধ্যায়ে ষষ্ঠোইনুবাকঃ।

#### সপ্তমঃ অনুবাকঃ

অসদা ইদমগ্র আসাং। তেতো বৈ সদজায়ত। তদাআনং স্বয়মকুরুত। তত্মাত্তং স্কুকুতমূচ্যতে।। ইতি।

যহৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সং। রসং হোবায়ং লক্ষানন্দা ভবতি। কো হোবায়াৎ কং প্রাণ্যাৎ। যদেব আকাশ আনন্দো ন স্থাৎ। এব হোবানন্দরাতি। যদা হোবৈষ এত স্মিন্ধনূদ্ধাহনাম্মেঃ-নিরুক্তেহনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠা বিন্দতে। অথ সোহভয়ং গতে। ভবতি। যদাহোবৈষ এত স্মিন্ধনুদ্রমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বে ভয়ং বিজ্যোহময়ানস্থা। গদগ্যেষ শ্লোকো ভবতি—।

ইতি ব্রহ্মবল্ল;ধ্যায়ে সপ্তমোহনুবাকঃ॥

### অপ্তমঃ অনুবাকঃ

ভাষাম্মাদ্বাতঃ প্ৰতে। ভাষোদেতি সূৰ্যঃ। ভীষাম্মাদিগ্নিকেক্সচ। মৃত্যুৰ্ধাবতি পঞ্চমঃ।। ইতি। সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্থাৎ সাধুযুবাইধ্যায়কঃ।
আপাশিষ্ঠো স্তাঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্বা
স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা
আনন্দাঃ। ১

স একো মন্তুয়গন্ধবাণামাননাঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য।
তে যে শতং মন্তুয়গন্ধবাণামাননাঃ। স একো দেবগন্ধবাণামাননাঃ।
শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্তা। তে যে শতং দেবগন্ধবাণামাননাঃ। স
একঃ পিতৃ্ণাং চিরলোকলোকানামাননাঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃ্ণাং চিরলোকলোকানামাননাঃ। স এক
আজানজানাং দেবানামাননাঃ। ২

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানা-মানন্দাং। স একঃ কর্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। যে কর্মণা দেবানপিযন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ। স একো দেবানামানন্দাঃ। শে এক ইন্দ্র-স্যানন্দঃ। ৩

শ্রোত্রিয়ন্য চাকামহত্সা। তে যে শত্মিপ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়ন্য চাকামহত্স্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দাঃ। শ্রোত্রিয়ন্য চাকামহত্স্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়ন্য চাকামহত্স্য। ৪

म यक्षाः भूकरव । यक्षामावानिर्द्याः म এकः। म य

এবংবিং। অস্মাল্লোকাং প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপ-সংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতমানন্দ-ময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপৌষ শ্লোকো ভবতি॥ ৫

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোহন্থবাকঃ।

#### নবমঃ অমুবাকঃ

যতো বাচো নিবর্তন্ত। অপ্রাপ্য মনসা সহ!
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান। ন বিভেতি কুতশ্চন।। ইতি।
এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং
পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পূণুতে। উভে
হোবৈষ এতে আত্মানং স্পূণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষং।। ৯
ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধায়ে নবমোহন্তবাকঃ।

# তৃতীয়ঃ ভূগুবল্ল্যধ্যায়ঃ

প্রথমঃ অমুবাকঃ

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্ত্র। সহ বার্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্ত্র। মা বিদ্বিধাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ভৃত্তবৈ বারুণিঃ। বরুণঃ পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তথ্য এতং প্রোবাচ—অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোক্রং, মনো বাচমিতি। তং হোবাচ—যতো বা ইমানি ভূতানি জারন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যং প্রয়ম্ভাভিসংবিশস্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব। তদ্বামেতি। স তপোচতপাত। স তপস্তপুণ—। ১

ইতি ভৃগুবল্লাধাায়ে প্রথমোহনুবাকঃ।

### দিতীয়ং অনুবাকঃ

অন্ধ: ব্রহ্মেতি ব্যজানাং। অন্নাদ্ধ্যেব খলিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্ধ: প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবেং ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসম্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স্বতপাহতপাত। স্বতপন্তপ্তা—।। ২

ইতি ভৃগুবল্লাধ্যায়ে দ্বিতীয়োহনুবাকঃ॥

### তৃতীয়ঃ অন্নবাকঃ

প্রাণে। ব্রহ্মেতি ব্যঙ্কানাং। প্রাণাদ্ধ্যের খল্পিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রযন্ত্যভিসংবিশস্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্থ। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোহতপাত। স তপস্তপ্ত্যা—।। ৩

ইতি ভৃগুবল্লাধ্যায়ে তৃতীয়ো২মুবাকঃ

### চতুৰ্থঃ অমুবাকঃ

মনে। ব্রক্ষেতি ব্যহ্মানাং। মনসো হোব খবিমানি ভূতানি জায়রে: মনসা জাতানি জীবন্ধি। মনং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। ভদ্মিজায়। পুনরেব বরুণ পিত্রমুপ্সসার। অধীহি ভগবো ব্রক্ষেতি ত হোবাচ। তপ্সা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসক। তপে ব্রক্ষেতি স তপোহতপাতে, স তপন্তপ্ত্যা—॥ ১ ইতি ভশ্তবল্লাধাায়ে চত্র্যোহন্তবাকঃ

### পঞ্চমঃ অমুবাকঃ

নিজ্ঞানং ব্রক্ষেতি ব্যক্ষানাং। বিজ্ঞানাদ্যের খন্দ্রিমানি ভূতানি জায়তে। বিজ্ঞানন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ম্ন্তাভিসংবি-শন্তীতি। তদবিজ্ঞায়। পুনরের বরুণং পিতরমুপসসার। অধীতি ভগবো ব্রক্ষেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিঞ্জাসম্ব । তপো ব্রহ্মিনি, সাতপোহতপ্যত । সাতপস্তপ্ত্যা—।। ৫ .

### ইতি ভৃগুবল্লাধায়ে পঞ্চমোহন্তবাক: !

### ষষ্ঠঃ অনুবাকঃ

আনন্দো ব্রশ্নেতি ব্যক্তানাং। আনন্দাদ্ধ্যের থলিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়স্ত্যভি-সংবিশস্তীতি। সৈষা ভার্গনী বাক্ষণী বিভা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। সাহ এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্ধবানন্ধাদে ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভিব্লিবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা। ৬

ইতি ভগুবল্লাধ্যায়ে যুষ্ঠো সুবাকঃ।

### সপ্রমঃ অন্নবাকঃ

আরং ন নিন্দাং। তদ্ ব্রহম্। প্রাণো বা অরম্।
শরীরমরাদম্। প্রাণে শরারং প্রতিষ্ঠিতম। শরীরে প্রাণঃ
প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদরমরে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদরমরে
প্রতিষ্ঠিতঃ বেদ প্রতিতিষ্ঠিত। অরবানরাদো ভবতি। মহান্
ভবতি প্রজয়া পশুভির্লাবর্চদেন। মহান কার্টা। ৭

ইতি ভৃঞ্বল্লাধায়ে সপ্তমোহমুবাকঃ।

### অন্তমঃ অন্তবাকঃ

অরং ন পরিচক্ষীত। তদ্বতম্। আপো বা অরম্। জ্যোতিররাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিয়াপঃ প্রতিষ্ঠিতাং। তদেতদরমরে প্রতিষ্ঠিতম্। স ষ এতদরমরে প্রতিষ্ঠিতঃ বেদ প্রতিতিষ্ঠিত। অরব্যনরাদো ভবতি মহান্ভবতি প্রজ্যা পশুভির্মাবর্চসেন। মহান্কীর্তা॥ ৮

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে সম্ভমোহনুবাকঃ।

### নবমঃ অনুবাক:

সন্ন<sup>্</sup> বহু কুৰ্বীত: তদ তম্। পৃথিৱী বা **অন্নম আকাশো**ই-ন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদরমরে প্রতিষ্ঠিতম। স্য এতদর্মরে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিভিষ্ঠতি অন্নবানানাদো ভবতি মহান ভবতি প্রজয়া পশুভিত্র ন্মবর্তমেন নহান কীতাা ৷৷ ১

ইতি ভগুবল্লাধায়ে নবমোঠনুবাকঃ।

### দশ্যা অনুবাকঃ

ন কঞ্চন বস্থে। প্রত্যাচক্ষীত। তৃত্তম। তত্মাদ য্য়া কয়া 5 বিধয়। বহুবর প্রাপ্তার্যাং। অরাধ্যস্থা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদৈ ম্থতোচরং রাদ্মম। ম্থতোচ্সা অরং রাধ্যতে। এতদৈ মধ্য-ভোচন রাদ্ধম । মধ্যতোচুম্মা অনং রাধ্যতে। এতদা অন্ততোচনং রাদ্ধম । অন্তর্গ্রহশা অন্নং রাধ্যতে। ১

হ এব বেদ: ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপ্যন্যো: কর্মেতি হস্তয়ো:। গতিরিতি পাদয়ো:। বিমুক্তিরিতি পায়ে : ইতি মানুবীঃ সমাজ্ঞাঃ । অথ দৈবীঃ— তৃপ্তিরিতি রপ্তৌ। বলমিতি বিছাতি। ২

যশ ইতি পশুরু। জ্যোতিরিতি নক্ষতেষু ' প্রজাতিরমূতমানন্দ ইত্যুপন্তে। সর্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাদীত। মহান ভবতি। তন্মন ইত্যুপাদীত। মানবান ভবতি। ৩

তন্ত্রম ইত্যুপাসীত। নমান্তেইমে কামাঃ। তদ্বন্ধেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান ভবতি। তদ্বহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপ সীত। পর্যেণং

্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেহপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। ৪

অহমরমহমরমহময়য়। অহমরাদোহ২হময়াদোহ২হময়াদঃ:

অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা

অভাতস্য। পূর্বং দেবেভ্যোহমূতস্য নাতভায়ি। যো মা দদাতি স

ইদেবমাতবাঃ। অহমরময়মদস্তমাতদ্মি। অহং বিশ্বং ভূবনমভ্যভবাতম।৷ স্মুবর্ণজ্যোতিঃ য এবং বেদ। ইত্যুপনিষং।৷ ৬

### ইতি ভগুবল্ল্যধ্যায়ে দশমোহনুবাকঃ।

ভৃগুস্তামৈ যতে। বিশস্তি তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব তৎ ত্রয়োদশারং প্রাণং মনোবিজ্ঞানমিতি বিজ্ঞায় তং তপসা দ্বাদশ দ্বাদশানন্দ ইতি সৈষা দশারং ন নিন্দাাং। প্রাণং শরীরমরং ন পরিচক্ষীতাপো জ্যোতিররং বছ কুর্বীত পৃথিবাামাকাশ একাদশৈকাদশ। ন কঞ্চনৈক্ষণ্টিরেকার-বিংশতিরেকারবিংশতিং॥ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনজু,। সহ বীর্ষং করবাবহৈ। তেজম্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিধাবহৈ। ওঁ শান্তিং শান্তিং শান্তিং॥ ভৃগুরিত্যুপনিষং॥ ইতি ভৃগুবল্লী সমাপ্তা॥ ৩ ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষং সম্পূর্ণ।॥

#### अर्वनीत

# ঐতরেয়োপনিষৎ

#### শান্তিপাঠ:

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্; আবিরাবীর্ম এধি; বেদস্থ ম আণীস্থঃ: শ্রুভং মে মা প্রহাসীঃ; অনেনাধীতেনাহোরাত্রান সংদধামি; ঋতং বিদয়ামি, সত্যং বিদয়ামি; তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু; অবতু মাম, অবতৃ বক্তারম, অবতৃ বক্তারম্।

ওঁ শাকিঃ শাকিঃ শাকিঃ॥

#### প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীং। নাক্তং কিঞ্চন মিষং। স ঈক্ষত লোকায়ু স্জা ইতি॥ ১

ন ইমাঁল্লোকানসজত—অস্তো মর চীর্মরমাপঃ। অদোহ**তঃ** পরেণ দিবং, ছৌঃ প্রতিষ্ঠাঃ অস্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরঃ। যা অধস্তাতা আপঃ॥ ২ স ঈক্ষতেমে ন্থ লোকা লোকপালান্ন সূজা ইতি। সোহস্তা এব পুরুষ সমুদ্ধত্যামূচ্ছ য়ং॥ ৩

তমভ্যতপং। তস্থাভিতপ্তস্থ মুখং নিরভিন্নত যথাঞ্পুম্। মুখাদাক্, বাচোহিন্নিঃ। নাসিকে নিরভিন্নেতাম্, নাসিকাভ্যাং প্রাণাং, প্রাণাদ্ বায়ঃ। অক্ষিণী নিরভিন্নেতাম্, অক্ষিভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ্ আদিত্যঃ। কণৌ নিরভিন্নেতাম্, কণীভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্ দিশঃ। বঙ্নিরভিন্নত, মচো লোমানি, লোমভা প্রধিবনস্পতয়ঃ। ফ্রদয়ং নিরভিন্নত, ফ্রদয়ায়নো, মনসশচক্রমাঃ। নাভির্নিরভিন্নত, নাভ্যা অপানোহ পানাম্তুঃ। শিশ্বং নিরভিন্নত, শিশ্বাদ্রেতে। রেতসঃ আপঃ। ৪

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

#### দিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যৰ্গবে প্ৰাপতন্ঃ তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববাৰ্জং। তা এনমক্ৰবন্নায়তনং নঃ প্ৰজানীহি, যস্মিন্ প্ৰতিষ্ঠিত। অনুমদামেতি ॥ ১

তাভ্যো গামানয়ং। তা অব্রুবন্ ন বৈ নোহয়মলমিতি। ভাভ্যোহশ্বমানয়ং। তা অব্রুবন্—ন বৈ নোহয়নলমিতি॥ ২

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ং। তা অক্রবন্—সুকৃত, ব্রতেতি। পুরুষো বাব সুকৃত্ম। তা অব্রবীং—মথায়তনং প্রবিশতেতি॥ ৩ মরিবাগ ভূষা মুখ্ প্রাবিশং, বায়ুঃ প্রাণো ভূষা নাসিকে প্রাবিশং, মাদি তাশ্চক্ষুভূ হাক্ষিণী প্রাবিশং, দিশঃ শ্রোক্রং ভূষা কণৌ প্রাবিশন, ওযধিবনম্পত যো লোমানি ভূষা ছচং প্রাবিশন্, চন্দ্রনা মনো ভূষা ক্রদয়ং প্রাবিশং, মৃত্যুরপানো ভূষা নাভিং প্রাবিশং, মাপো রেগে ভূষা শিশ্বং প্রাবিশন্॥ ২

তমশ্যনায়াপিপাদে অক্রতাম—আবাত্যামতি প্রজানীহীতি। তে অত্রবীং —এতাম্বের বাং দেবতাম্বাভজাম্যেতাম্ব ভাগিন্তো করোমীতি। তম্মাং যস্তৈ কলৈ চ দেবতারৈ হবিগৃহিতে ভাগিন্তাবেরাসামশনায়াপিপাদে ভবতঃ॥ ৫

ইতি প্রথমাধারে দিতায়ঃ থণ্ডঃ।

#### ভূভীয়ঃ খণ্ডঃ

ন ঈক্ষতেমে ন্থ লোকা\*চ লোকপালা\*চ। অন্নমেভ্যঃ স্ঞাইতি। :

সোহপোহভাতপং: তাভ্যোহভিতপ্তাভ্যো মৃতিরজায়ত। যা বৈ সা মৃতিরজায়তালং বৈ তং॥ ২

তদেতদভিস্থাং পরাওত্যজিঘাংসং। তদাচাইজিয়ক্ষং, তরা-শক্লোদ্বাচা প্রহীতুন্। স যদৈনদাচাইপ্রহৈয়াদভিব্যাহত্য হৈবান্নমঞ্জ্যাং॥ ৩ তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশকোৎ প্রাণেন গ্রহীভূম্। স ফদ্রৈনং প্রাণেনাগ্রহৈয়দভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্যাৎ ॥ ৪

তচ্চক্ষুবাজিঘৃক্ষৎ, তরাশকোচক্ষুবা গ্রহীতুম্। স যদৈন-চচক্ষাহগ্রহৈষ্যদ দৃষ্টা হৈবান্নমত্রপ্সাং॥ ৫

তচ্ছে াত্রেণাজিগুক্ষৎ, ভ্রাশকোচ্ছে ুাত্রেণ গ্রহাতৃম্। স্থাক্রেন্ডি ুার্লিক্রেন্ডি ুার্লিক্রেন্ডি ুার্লিক্রেন্ডি না

ভব্চাজিঘৃক্ষৎ, তরাশকোৎ গচ। গ্রহীতৃম্ দ ফক্ষেনৎ স্বচাগ্রহৈয়াৎ স্পৃষ্ট্য হৈবারমত্রপ্যাৎ ॥ ৭

তন্মনসাজিত্মিং, তন্মশকোন্মনসা গ্রহীত্ম: স যদ্ধৈনন্মনসা-গ্রহৈষ্যদ ধ্যাত্ম হৈবান্নমগ্রস্যুৎ॥ ৮

ভচ্চিশ্নোজিল্ফং ভ্রাশক্রোচ্ছিশ্রেন গ্রহীভূম্। স্ যদ্ধৈনচ্ছিশ্রেনাপ্রহৈয়দ বিস্জ্য হৈবার্মত্রস্পাং॥ ৯

তদপানেনাজিমৃক্ষৎ, তদাবয়ং দৈষেত্রস্থ গ্রহে। বদায়ু; অনায়ুর্বা এষ যদায়ুঃ॥ ১০

স ঈক্ষত কথং বিদং মদূতে স্থাদিতি। স ঈক্ষত কতরেণ প্রেপজা ইতি: স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাসতম্ যদি প্রাণেনাভি-প্রাণিতম্, যদি চক্ষা দৃষ্টন্, যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতম্, যদি কচা স্পৃষ্টম্, যদি মনসা ধ্যাতম্ যজপানেনাভাপানিতম্, যদি শিশ্নেন বিস্থ্য অথ কোঃহমিতি॥ ১১

স এতমেব সীমানং বিদার্যৈতয়া দার; প্রাপ্তত ৷ সৈধা বিদ্তিনাম দাঃ : তদেতরান্দনম্। তস্ত ত্রয় আবস্থাস্তয়ঃ স্বপ্লাঃ । অয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্থাইয়মাবস্

স জাতো ভূতাক্সভিব্যৈথাং কিমিহাক্সং বাবদিষদিতি। স এভ্যেব পুরুষং ব্রহ্ম তত্মমপশ্রাদিদমদর্শমিতি॥ ১৩

ত্তমাদিদক্রো নাম, ইদক্রো হ বৈ নাম। তমিদক্রা সন্তমিক্র ইন্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ॥ ১৪

ইতি ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়থণ্ডঃ॥

#### দিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

#### প্রথমঃ খণ্ডঃ

পুরুষে হ বা অয়নাদিতে। গর্ভো ভবতি যদেতদেও স্থাদেতৎ সর্বেভ্যোগ্রন্ধভান্তেজনেস্ক ত্রাত্মবাত্মবাত্মানা বিভর্তি : তদ্যদা স্থায়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি । তদস্য প্রথমং জন্ম ॥ ১

তৎ প্রিয়া আত্মভূর: গচ্ছতি, যথ। স্বমঙ্গং তথা। ত্সাদেনাং ন হিনস্তি। সাস্থেতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি। সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িত্বা ভ্ৰতি॥ ১

তং স্ত্রী গর্ভ বিভর্তি: সোহগ্র এব কুমারং জন্মনোহগ্রেহিৰি ভাবয়তি। স হং কুমারং জন্মনোহগ্রেহিৰি ভাবয়তি, আত্মানমেব তদ্দাবয়তি, এষাং লোকানাং সহত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাঃ। তদস্ত বিতীয়ং জন্ম। ৩

সোহস্যায়মাত্মা পুণোভাঃ কর্মভাঃ প্রতিধীয়তে। অথাস্থায়মিতর

আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি। স ইতঃ প্রয়য়েব পুনর্জায়তে। তদসা তৃতীয়ং জন্ম ॥ ৪

ততুক্তমূষিণা---গর্ভে রু সন্নরেষাম বেদ-

মহং দেবানা জনিমানি বিখ

শতু মা পুর আয়সীররক্ষ-

রধঃ শোনে জবসা নিরদীয়ম ত ইতি

গভ এব এতচ্ছয়ানে। বামদেব এবমুবাচ।। ৫

স এবং বিদ্বানস্মাক্তরীরভেদাদৃধ্ব উৎক্রমাণ্মন্থিন স্বর্ণে লে'কে স্বান কামানাপ্তাহমূতঃ সমভবং সমভবং ॥ ৬

ইতি ঐতরেয়োপনিষদি দিতীয়োভগায়ঃ

### তৃ তীয়ঃ অধ্যায়:

প্রথমঃ খণ্ড॰

কোহয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে ? কতরঃ স আত্মা—যেন বা রূপং পশুতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধানাজিন্ত্রতি, যেন বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাত্ন চাস্বাত্ন বিজ্ঞানাতি ? ১

যদেতদ্বন্ধ মনশৈচতং—সংজ্ঞানমাজ্ঞান বিজ্ঞান প্রজ্ঞান প্রজ্ঞান বিজ্ঞান প্রজ্ঞান ক্রি ক্রিকিনীয়া জুতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রত্রুম্বঃ কামে বন্দ ইতি—স্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি॥ ২

এষ ব্রহ্মা, এষ ইন্দ্রং, এষ প্রজাপতিঃ এতে সূর্ব দেবাঃ

ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি—পৃথিবী বায়ুৱাকাশ আপো জ্যোতীং-যীত্যেতানি, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি, ইতুরাণি চেতরাণি চ—অওজানি জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্রিজ্ঞানি চ-—অশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ, যুংকিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পত্ত্রি চ যচচ স্থানরং; —স্ব. তং প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্টিংং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রস্তা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ৩

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাহস্মাল্লোকাত্ৎক্রমাণ্যপ্রিন্ সর্বে লোকে স্কান্ কামানাপ্রাহস্তঃ সমভবং সমভবং। ইত্যাম্ ॥ ৪ ইতি ঐতরেয়োপনিষদি তৃতীয়োহন্যায়ঃ। ইতি ঐতরেয়োপনিষং সম্পূর্ণা ।

# স্বেতাশ্বতরোপনিষ্

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

# শান্তিপাঠঃ

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীৰ্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্ত । মা বিদিয়াবহৈ ॥ ওঁ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ । ওঁ ব্ৰহ্মবাদিনো বদস্তি— কিং কারণং ব্ৰহ্ম কুতঃ স্ম জাত।

জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন স্থাথতরেষু
বর্তামহে ব্রন্ধাবিদা ব্যবস্থান্॥ ১
কালঃ স্বভাবো নিয়াত্র্যদূচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যুম্।
সংযোগ এষাং ন দ্বাত্মভাবাদাত্মাহপ্যনীশঃ স্থাগ্রগ্রহেতোঃ॥ ২

তে ধ্যানযোগামুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগৃঢ়াম্।

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্য ধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৩

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং যোড়শান্তং শতার্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ। অষ্টকৈঃ বড় ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিক্তকমোহম্॥ ৪

পঞ্চলেতোহস্বং পঞ্চযোক্সগ্ৰবক্ত**্ৰাং**পঞ্চপ্ৰাণোৰ্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্ 
পঞ্চাবৰ্তাং পঞ্চত্বংখো ববেগাং
পঞ্চাশন্তেদাং পঞ্চপৰ্বামধীমঃ ॥ ৫

সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে
তিস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানঃ প্রেরিতারঞ্চ মন্বা
জুষ্টস্ততন্তেনামৃত্রমেতি॥ ৬

উদ্গীতমেতৎ পরমন্ত ব্রহ্ম তস্মিংস্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাহক্ষরঞ্চ। অত্যান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ॥ ৭ সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ

ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।

অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোকৃভাবাজ -

জ্ঞাত্বা দেবং মুচাতে সর্বপালেঃ॥ ৮

জ্ঞাক্তো দাবজাবীশানীশা-

বজা হোকাভোকুভোগার্থযুক্ত

অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হাকর্তা

ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতং॥ ৯

ক্ষরং প্রধানময়তাক্ষরং হরঃ

ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব এক:।

ভস্তাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্তভাবাদ্-

ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃতিঃ॥ ১০

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ

ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।

তস্তাভিধানাকৃতীয়ং দেহভেদে

বিশৈশ্বৰ্য: কেবল আপ্তকাম:॥ ১১

এতজ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং

নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চি।

ভোক্তা ভোগাং প্রেরিতারঞ্চ মতা

সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতং ॥ ১২

বহ্নের্যথা যোনিগতস্থ মৃতি-

র্ন দৃশ্রতে নৈব চ লিক্সনাশঃ।

স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহা-

স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেছে ॥ ১৩

স্বদেহমরণিং কুর। প্রণবক্ষোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্চেন্নিগূচবং ॥ ১৪ তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-

রাপঃ স্লোতঃস্বরণীযু চাগ্নিঃ। এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেহসৌ

সত্যেননং তপসা যোহনুপশুতি॥ ১৫ সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সপিরিবার্পিতম্। আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্যক্ষোপনিষৎ পরম্। তদ্বক্ষোপনিষৎ পরমিতি॥ ১৬

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রথমোহধ্যায়ঃ॥

#### দিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্করায় সবিতা ধিয়ঃ। অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ॥ ১ যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতৃঃ সবে।

স্থবর্গেয়ায় শক্ত্যা॥ ২ ,

যুজ্বায় মনসা দেবান্ স্থবর্যতো ধিয়াং দিবম্।

বৃহজ্যোতিঃ করিয়া : সবিতা প্রস্থবাতি তান্॥ ৩

যুজতে মন উত যুজতে ধিয়ো

বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ। বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্ মহী দেবস্য সবিতঃ পরিষ্টুতিঃ॥ 8 ষ্জে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভি-

বিশ্লোকায়ন্তি পথোব সূরাঃ।

শৃথন্ত বিশ্বে অমৃতসা পুত্র।

কা যে ধামানি দিবানি ভঙ্গুঃ।। ৫

মর্মির্মাভন্থাতে বায়ুর্মাধিযুক্তাতে।

্দামো ধরাতিরিচাতে ওর সঞ্জায়তে মনঃ : ৬

দবিতা প্রদবেন জ্যেত ব্রহা পৃথ্যম্।

ত্ত্র যোনিং কুণ্ধতে ন হি তে পূর্বমক্ষিপং॥ ৭

ত্রিরুন্নত স্থাপা সমং শরীরং

কদী ক্রিয়াণি মনসা সরিবেশ্য।

ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্

স্রোভার্গি স্বাণি ভয়াবহানি।। ৮

প্রাণান্ প্রকীড়োহ সংযুক্তচেষ্টঃ

ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছুসীত।

তৃষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং

বিদ্বান মনো ধারয়েতাপ্রমতঃ।। ৯

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-

বিব্ৰজিতে শ্ৰুজলাশ্ৰয়াদিভিঃ।

মনোহনুকুলে ন তু চক্ষুপীড়নে

গুহানিবা ভাশ্ররণে প্রয়োজ্রেখ। ১০

নীহার-ধুমার্কানিলানলানাং

খদ্যোতবিত্ব্যৎ-ফটিকাশনীনাম।

এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি

ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥ ১১

পৃথ্যাপ্য-তেজো>নিলথে সমুখিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।

ন তস্ত রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম ১১২

লঘুৰমারোগ্যমলোলুপজ্ বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসোষ্ঠবঞ্চ

গদ্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমন্ত্রঃ যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাণ বদন্তি।। ১৩

যথৈব বিশ্বং মৃদয়োপলিপ্ত তেজোময়ং ভ্রাঞ্চতে তৎ স্বধাতম

তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কতার্থো ভবতে ব'ভশোক

যদাত্মতত্বেন তু ব্রহ্মতত্বং দীপোপমেনেহ যুক্ত, প্রপঞ্জেং

অজং ধ্রুবং সর্ব তবৈবিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মূচ্যতে সর্ব পালৈঃ। . «

এষে: হ দেবং প্রদিশোহন্য সর্বাঃ পূর্বে! হ জাতঃ স উ গভে অস্কঃ

স এব জাতঃ স জনিয়ুমাণঃ প্রত্যঙ্জনা\স্থিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ ॥ ১৬

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্স্থ যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।

য ওষধীযু যো বনস্পতিষু তশ্মৈ দেবায় নমো নমঃ।। ১৭

ইভি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি বিতীয়ো>ধ্যায়ঃ॥

#### कुकोयः व्यक्षायः

য একা জালবানীশত ঈশনীভি:

স্বাল্লেশকানীশত ঈশনীভি:।

য এবৈক উদ্ধবে সস্তবে চ

য এতদ্বিত্বসূতান্তে ভবন্তি।।

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীরায় তস্তুর্য ইমাল্লোকানীশত ঈশনীভি:।
প্রত্যঙ্জনাংস্কিচিতি সঞ্কোপাস্তকালে
সংস্ক্র্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥ ২

বিশ্বতশ্চক্ষুক্ত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবালকত বিশ্বভঙ্গাং ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পত্তৈভাবিভূমী জনয়ন্ দেব এক: ॥ ৩

যো দেবানাং প্রভবশ্চোন্তবশ্চ বিশ্বাধিপো রুজো মহর্ষিঃ। হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনজূ॥ ৭

যা তে রুদ্রে শিবা তন্রঘোরাহপাপকাশিনী।
তয়া নস্তম্বা শস্তময়া গিরিশস্তাভিচাকশীহি।। ৫
যামিষুং ণিরিশস্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগং॥ ৬

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বহন্তং যথানিকায়ং সর্বভূতেষু গুঢ়ম। বিশ্বস্থৈকং পরিবেষ্টিভার মীশং তং জ্ঞাতাহমূতা ভবস্থি॥ ৭ বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্ত মাদিভাবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি নাক: পন্থা বিভাতেইয়নায় ॥ ৮ যম্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যশ্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কম্চিৎ। বুক্ষ ইব স্তব্যো দিবি ভিষ্ঠভোক-रखरनमः পূर्नः পুরুষেণ সর্বম् ॥ » ততো যতুত্তর্তরং তদরূপমনাময়ম। য এতদিত্রমূতান্তে ভব স্তাথেতরে তু:খমেবাপিযন্তি॥ ১০

সর্বানন-শিরোগ্রীবং সর্বভূত-গুহাশয়ং।
সর্বব্যাপী স ভগবাংস্কম্মাৎ সর্বগতং শিবং।। ১১
মহান প্রভূবৈ পুরুষং সত্তস্থেষ প্রবর্তকং।
স্থানির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ং॥ ১২
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষোহস্তরাত্মা
সদা জনানাং ক্রদয়ে সন্ধিবিষ্টঃ।
ক্রদা মনীধী মনসাভিক্
কপ্তে।

য এতদ্বিত্রমৃতাক্তে ভবন্তি॥ ১৩

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ॥ স ভূমিং বিশ্বতো বুবাহত্যতিষ্ঠদ্দশাস্থলম্।। ১৪ পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। উতামু ভ্ৰমেশানো যদল্লেনাতিরোহতি।। ১৫ সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবুত্য তিষ্ঠতি !। ১৬ সর্বৈক্রিয়গুণাভাসং সর্বেক্রিয়বিবর্জিভম্। সর্বস্থা প্রভূমীশানং সর্বস্থা শরণং বৃহৎ।। ১৭ নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহি:। বশী সর্বস্থা লোকস্থা স্থাবরস্থা চরস্থা চ।। ১৮ অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষ্ণ স শ্রণোত্যকর্ণ:। দ বেত্তি বেছাং ন চ তস্থাস্তি বেতা তমাহুরগ্রাং পুরুষং মহাস্তম্ ॥ ১৯ অণোরণীয়ান, মহতো মহীয়া নাত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্ত জন্মে:। ভমক্রতং পশ্যতি বীত্রাকো ধাতৃঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্।। ২০ বেদাহমে তমজরং পুরাণং সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভূতাৎ। क्यानिद्वाधः প্রবদন্তি यश्र ব্ৰহ্মবাদিনো হি প্ৰবদস্তি নিজাম্ ॥ ২১ ইজি শ্বে গাশ্ব হরোপনিষদি তৃতীয়েহিধ্যাক্ত।।

## **एक्टर** व्यक्षायः

য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-বর্ণাননেকান্ নিহিভার্থো দধাতি। বি চৈতি চাল্ডে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ১

তদেবাগ্নিস্তদাদিতাস্তদায়্স্তত্ চক্রমা:। তদেব শুক্রং তদুস্ম তদাপস্তং প্রজাপতি:॥ ২

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী!
ত্বং জ্ঞার্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩

নীল: পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবং সমুদ্রা:। অনাদিমত্বং বিভূবেন বর্তসে যতো জাতানি ভূবনানি বিশ্বা।: ৪

অজামেকাং লোহিতগুক্লকৃষ্ণাং বহুবাঃ প্রজাঃ স্বজমানাং সরূপাঃ। অজো হেকো জুষমাণোহনুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহক্য:।। ৫
ভা সুপর্ণা সযুজা সথায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
ভয়োরক্য: পিপ্ললং স্বাদ্বত্যনশ্বর্যো অভিচাকশীতি ॥ ৬

সমানে বুক্ষে পুরুষো নিমগ্নোই-নীশয়া শোচতি মহামান:। জ্ঞ যদা পশাতাক্যমীশ-মস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ ৭ ঝচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন যশ্মিন দেবা অধি বিশ্বে নিষেত্র:। যস্তং ন বেদ কিমুচা করিয়াতি য ইত্তবিত্ত ইমে সমাসতে ॥ ৮ ছন্দাংসি যজা: ক্রেডবো ব্র তানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদস্তি। অস্মান মায়ী সজতে বিশ্বমেতৎ ভিস্মিংশ্চাকো মায্যা সংনিরুদ্ধঃ॥ ১ মায়াং ছ প্রকৃতিং বিভানায়িনন্ত মহেশ্রম। তস্থাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জ্বগৎ ॥ ১০ যো যোনিং যোনিম্ধিষ্ঠতোকো যশ্মিরিদং সং চ বি চৈতি সর্বম। ত্রমীশানং বরদং দেবমীডাং নিচাযোমাং শাস্তিমতান্তমেতি॥ ১১ যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্রবশ্চ বিশ্বাধিপো রুজো মহর্ষি:। ভিরণগর্ভং পশ্যতি ভায়মানং স নো বৃদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনজু॥ ১২ যো দেবানামধিপো

যশ্মিলোকা অধিপ্রিতাঃ।

য ঈশে অস্তা দ্বিপদশ্চতুপ্পদ:

কৈমে দেবায় হবিষা বিধেম ! ১৩

সুন্ধাতিসুন্ধং কলিলস্থ মধ্যে

বিশ্বস্থা প্রস্থারমনেকরপম্।

বিশ্বসৈ্যকং পরিবেষ্টিভারং

জ্ঞাত্বা শিবং শাস্তিমত্যস্তমেতি!। ১৪

স এব কালে ভুবনস্থা গোপ্তা

বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেমু গৃঢ়:।

যশ্মিন যুক্তা ব্ৰহ্মৰ্যয়ো দেবতাশ্চ

তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশিছনতি॥ ১৫

ঘুতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষং

জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গৃঢ়ম্।

বিশ্বস্থৈকং পরিবেষ্টিভারং

জ্ঞাত্বা দেবং মৃচাতে সর্বপাশৈঃ।। ১৬

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা

मना कनानाः क्रमस्य मधिविष्टेः।

হ্বদা মনীষী মনসাহভিক্তপ্রো

য এতদ্বিত্বমৃতাস্তে ভবস্তি॥

যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-

র্ন সল্ল চাসচ্ছিব এব কেবল:।

ভদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং

প্রজ্ঞা চ তম্মাৎ প্রস্থতা পুরাণী ।, ১৮

নৈনম্ধাং ন তির্থকং ন মধ্যে পরিজ্ঞগ্রন্থং ।
ন তস্ম প্রতিমা অস্তি যস্তা নাম মহদ্যশং ॥ ১৯
ন সন্দ্শে তিষ্ঠতি রূপমস্তা
ন চক্ষ্মা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ।
স্থানা স্থানিস্থং মনসা য এনমেবং বিত্বমৃতান্তে ভবস্তি ॥ ২০
অজাত ইত্যেবং কশ্চিন্তীরুঃ প্রপত্যতে ।
ক্রম্ম যতে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥ ২১
মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়্র্যি
মা নো গোষু মা নো অস্বেষু রীরিষঃ ।
বীরান্ মা নো রুজ্র ভামিনো বধীহ্বিশ্বন্তঃ সদমিং তা হ্বামহে ॥ ২২
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষ্দি চতুর্থাহ্ধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চমঃ অপ্রায়ঃ
দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ঘনস্তে
বিভাবিতে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্থবিতা হুমৃতং তু বিতা
বিভাবিতে ঈশতে যস্ত সোহতঃ।। ১
যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীক্ষ সর্বাঃ।
শ্ববিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈবিভিত্তি জায়মানঞ্চ পশোং।। ২

একৈকং कालः वरुधा विक्वं-

শ্লুমিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ। ক্ষেত্রিকী মাজ্যক্ষণেঞ্জ

ভূয়ঃ কৈষ্ট্ৰা যতয়স্তথেশঃ

সর্বাধিপত্যে কুরুতে মহাত্মা॥ ৩

সৰ্বা দিশ উধৰ্ব মধশ্চ তিৰ্যক্

প্রকাশয়ন্ প্রাজতে যদ্বনডাবা,।

এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো

যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেক:॥ 8

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ

পাচ্যাংশ্চ সর্বান পরিণাময়েদ্ यः।

সর্বমেত্ত দ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো

श्रुभाः म नर्वान् विनित्याक्षत्रम् यः ॥ १

ত্ৰেদগুহোপনিষৎস্থ গৃঢ়ং

ভদ্বহ্মা বেদয়তে ব্রহ্মযোনিম্।

যে পূৰ্বদেবা ঋষয়শ্চ ভদ্বিছ-

স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবু: ॥ ৬

গুণাৰয়ো য়: ফলকর্মকর্তা

কুত্তস্য ভস্মৈব স চোপভোকা।

স বিশ্বরূপন্তিগুণন্তিবর্ত্ম 1

প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ॥ ৭

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতৃলারপঃ

সন্ধরাহকারসমন্বিভো ব:।

বুদ্ধেপ্ত ণেনাত্মগুণেন চৈব

আরাগ্রমাত্রো হৃপরোহপি দৃষ্ট:॥ ৮

বালাপ্রশতভাগস্থ শতধা কল্লিভস্থ চ।
ভাগো জীব: স বিজ্ঞেয়: স চানস্ত্যায় কল্লভে॥ ৯
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়: নপুংসক:।
যদযচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষাতে॥ ১০

সদ্ধন্ন-স্পর্শন-দৃষ্টিমোহৈপ্রানাস্ব্রীয়াত্মবিবৃদ্ধিজনা।
কর্মান্থগান্তন্মকমেন দেহী
স্থানেষ্ রূপাণ্যভিসম্প্রপান্তাতে॥ ১১
স্থানি স্কানি বহুনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুনৈর্বাণিতি।
ক্রিয়াগুনৈরাত্মগুনিশচ তেষাং
সংযোগহেত্রপরোহপি দৃষ্টঃ॥ ১২

অনান্তনন্তং কলিলস্থ মধ্যে
বিশ্বস্থা প্রস্থারমনেকরপম্।
বিশ্বস্থাকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাতা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ ১৩
ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।

কলাদর্গকরং দেবং যে বিহুন্তে জহুন্তমুম্ ॥ ১৪

ইতি খেতাশ্বভরোপনিষদি পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ।

## यर्थः ज्यायः

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথাতো পরিমুহামানা:। দেবস্থৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভাষ্যতে বন্ধচক্ৰম । ১ যেনাবুজং নিত্যমিদং হি সর্বম্ জ্ঞঃ কালকারে। গুণী সর্ববিদ য:। তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ পুথ্যাপ্যতেজাইনিলথানি চিস্তাম্॥ ২ তৎকৰ্ম কুত্বা বিনিবৰ্ত্য ভূয়-স্তব্য তত্ত্বে সমেত্য যোগম। একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরম্বভির্বা কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সুক্রৈ:।। ৩ আরভা কর্মাণি গুণারিতানি ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ यः। ভেষামভাবে কুতকর্মনাশঃ কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্তাহকাঃ॥ ৪ আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্থিকালাদকলোহপি দৃষ্ট:। তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীডাং

দেবং স্বচিত্তস্মুপাস্তা পূর্বম্॥ ৫

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহস্থো-

যস্মাৎ প্রপঞ্চ: পরিবর্ততেইয়ম্।

ধর্মাবহং পাপমুদং ভগেশং

জ্ঞাত্বাত্মমূতং বিশ্বধাম ॥ ৬

ভমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং

তং দেবভানাং পরমঞ্চ দৈবভম্।

পজিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্

বিদাম দেবং ভুবনেশমীডাম্॥ ৭

ন ভস্ত কার্যং করণঞ্চ বিভাজে

ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্থ শক্তিবিবিধৈব জায়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। ৮

ন ভস্ত কশ্চিং পতিরস্তি লোকে

ন চেশিতা নৈব চ তস্তা লিজম্।

স কারণং করণাধিপাধিপো-

ন চাস্ত কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপ: ॥ ৯

যক্তমনাভ ইব ভদ্ধভি: প্রধানকৈ:

স্বভাবতো দেব একঃ স্বমার্ণোৎ।

স নো দধাতু ব্রহ্মাপ্যয়ম্। ১০

একো দেব: সর্বভূতেষু গৃঢ়:

সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ

সাক্ষী চেতা কেবলো নিপ্ত গশ্চ।। ১১

একো বশী নিচ্ছিয়াগাং বহুনামেকং বীদ্ধং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মহং যেইমুপশ্যস্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।। ১২

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা
মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাতা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশে: ।। ১৩

ন তত্র স্থাে ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিহাতো ভাস্থি কুতােহ্য়মগ্নি:।
তমেব ভাস্তমমূভাতি সর্বং
তম্ম ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ ১৪

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিভর্তঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ য:।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণিশঃ
সংসারমোক্ষ-ক্ষিতিবন্ধহেতু:॥ ১৬

স তন্ময়ো হামৃত ঈশসংস্থো

জ্ঞঃ সর্বগো ভূবনস্থাস্থ গোপ্তা।

য ঈশেহস্ত জগগো নিতামেব

নাক্যো হেতুবিগুত ঈশনায়।। ১৭

যো ব্ৰহ্মাণং বিদধাতি পূৰ্বং

যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তব্মি।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্ৰকাশং

মুমুক্ট্বৈ শরণমহং প্রপত্তে।। ১৮

নিক্ষলং নিজ্জিয়ং শান্তং নিরবছাং নিরঞ্জনম্।

অমৃতস্ত পরং দেতুং দক্ষেদ্ধনমিবান**লম্ ।**। ১৯

যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টগ্রিষ্কান্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় তুঃথস্থাস্তো ভবিষ্কাতি॥ ২০

তপ:প্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ

ব্রহ্ম হ খেতাখতরোহ্থ বিদ্বান্।

অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পাবিত্রং

প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুইম্।। ২১

বেদান্তে পরমং গুহাং পুরাকল্পে প্রচোদিতম।

নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিয়ায় বা পুনঃ ॥ ২২

যস্ত দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।

তদ্যৈতে কথিতা গুৰ্থাঃ প্ৰকাশন্তে মহাত্মন: প্ৰকাশন্তে মহাত্মন:॥২০

ইতি খেতাখতরোপনিষদি ষষ্ঠোহধ্যায়:॥

#### **ज**थर्व(वर्णीया

# প্রশ্নোপনিষ্

#### **या**खिशार्ठः

ওঁ ভদ্ৰং কর্ণেভি: শৃণুয়াম দেবা
ভদ্ৰং পশ্যেমাক্ষভিষদ্ধ্যা:।
স্থিররক্তৈস্প্তুবাংসস্তন্ভি
ব্যশেন দেবহিতং যদায়:॥
স্বস্তি ন ইন্দো বৃদ্ধশ্বাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদা:।
স্বস্তি নস্তাক্ষ্যো অরিষ্টনেমি: স্বস্তি নো বৃহস্পতি দিধাতু॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

#### প্রথমঃ প্রশ্ন:

ওঁ স্থকেশা চ ভারদ্বাজ্ঞঃ, শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্যায়ণী চ গার্গ্যঃ, কৌসল্যশ্চাশ্বলাযনো, ভার্গবো বৈদর্ভিঃ, কবন্ধী কাত্যায়নঃ—তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্থেমাণা "এষ হ বৈ তৎ সর্বং বক্ষ্যতি" ইতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তঃ পিপ্ললাদমুপসন্নাঃ ॥ ১

ভান্হ স ঋষিক্রবাচ—ভূয় এব তপসা, ব্রহ্মচর্যেণ, শ্রুদ্ধরা সংবংসরং সংবংস্থা ; যথাকামং প্রশ্নান্প্রভূত ; যদি বিজ্ঞাস্থাম: সর্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২ অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্ৰচ্ছ—ভগবন, কুতো হ বা ইমা: প্ৰজা: প্ৰজায়ন্তে ?— ইতি। ত

তথ্যৈ স হোবাচ—প্রজ্ঞাকামো বৈ প্রজ্ঞাপতি: স তপোহ-ভপাত। স তপস্তপ্তা স মিথুনমুৎপাদয়তে—রয়িং চ প্রাণং চেভি — এতৌ মে বহুধা প্রজ্ঞা: করিয়াত ইতি। ৪

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো, রবিরেব চন্দ্রমাঃ; রয়ির্বা এতং দর্বং যমূর্তং চামূর্তং চ; তস্মামূ্তিরেব রয়িঃ॥ ৫

অথাদিত্য উদয়ন যং প্রাচীং দিশং প্রবিশতি, তেন প্রাচান প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধতে। যদ্দিদিশাং, যং প্রতীচীং, যহদীচীং, ষদধাে, যদ্প্রবিং, যদস্করা দিশাে, যং সর্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধতে॥ ৬

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোহগ্নিরুদরতে। তদেত দুচাভূযুক্তম্— ॥ ৭

> বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জোতিবেকং তপস্তম্। সহস্রবশ্মি: শতধা বর্তমানঃ

> > প্রাণঃ প্রজানামুদয়ভাষ সূর্য:॥ ৮

সংবংসরো বৈ প্রজাপতি:। ওস্থায়নে নক্ষিণং চোত্তরং চ।
ভন্তে হ বৈ তদিপ্তাপুর্তে কৃত্যমভাপাসতে, তে চাপ্রমসমেব
লোকমভিজয়স্থে; ত এব পুনরাবর্তন্তে। তম্মাদেত শ্বষয়ঃ
প্রজাকামা দক্ষিণং প্রভিপভ্যন্তে। এব হ বৈ রয়ির্যাঃ পিতৃযাণঃ॥ ১

অথোত্তরেণ তপদা ব্রহ্মতর্যেণ শ্রাদ্ধার বিভয়াত্মানমন্বিয়াদিত্য-মভিন্ধান্তে। এতবৈ প্রাণানামায়তনম,, এতদম্তভয়ম,, এতৎ পরায়ণম্, এতস্মান পুনরাবর্তস্ত ইতি; এব নিরোধঃ। তদেব শ্লোকঃ॥ ১•

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষডর আহুরর্পিতম্ ইতি ॥ ১১

মাসো বৈ প্রজ্ঞাপতিঃ। তস্ত কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ, শুকুঃ প্রাণঃ ভস্মাদেত ঋষয় শুকু ইষ্টং কুর্বস্তীতর ইত্রস্মিন ।। ১২

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতি:। তম্মাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়ি:। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবা রত্যা সংযুক্ষ্যন্তে; ব্রহ্মার্যমেৰ তদ্যদ্রাত্রো রত্যা সংযুক্ষ্যন্তে॥১৩

অন্ন বৈ প্ৰজাপতিঃ; ততো হ বৈ তত্তেতঃ; তত্মাদিমাঃ প্ৰজাঃ প্ৰজায়ন্তে। ১৪

তদ্যে হ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরস্কি তে মিথুনমুৎ-পাদয়স্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মালোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেযু সভাং প্রতিষ্ঠিতম্।। ১৫

> তেষামসে! বিরজো ব্রহ্মলোকঃ। ন যেষু জিন্মমনূতং ন মায়া চ, ইতি।। ১৬

> > ইতি প্রশ্নোপনিষদি প্রথমঃ প্রশ্নঃ।

#### দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদ্ভিঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ কভ্যেব দেবাঃ

প্রজাং বিধারয়ন্তে। কতর এতং প্রকাশয়ন্তে। কং পুনরেবাং বরিষ্ঠান ইতি॥ ১

তবৈ স হোবাচ—আকাশো হ বা এষ দেবো বায়্রগ্নিরাপ: পৃথিবী বাঙ্মনশ্চক্ষ্ জোতি চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্ধি "বয়মেভদাণমবস্থভা বিধারয়ামঃ"। ২

তান্ ব্রিষ্ঠঃ প্রাণ ট্রাচ—ম। মোহমাপ্রতথ, এইমেনৈতং পঞ্চধাত্মান, 'প্রবিভক্তিনতদ্বাণ্মকস্টভা বিধাব্য়ামীতি। তেওঁ প্রদেধান। বভুবুঃ॥ ৩

সোহতিমানাদ্ধামুংক্রমত ইব। তিমান্ধান্তামত্যথেতে সব এবাংক্রমন্তে, তিমাংশ্চ প্রতিষ্ঠমণনে সবে এব প্রতিষ্ঠন্তে তিদ যথা মক্ষিক। মধুকররাজনেমুংক্রামন্ত: সব এব উৎক্রোমন্তে, এবমিমাংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সব এব প্রতিষ্ঠন্ত এবং বাঙ্মনশ্চক্ষঃ শ্রোকং চ। তে প্রীতাঃ প্রাণং স্থবস্তি॥ ৪

এবে পৃথিবী রয়িদেবঃ, সদসচ্চাসতঃ চ যং॥ র
অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ :
ঝাচো যজুংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং চ ব্রহ্ম চ ॥ ৬
প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে থানে প্রতিজায়সে :
তুভাং াাণ প্রজান্তিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণে প্রতিতিষ্ঠিস ॥ ৭
দেবানামসি বহিত্তমঃ পিতৃংগাং প্রথমা স্বধা :
ঝাবীণাং চরিতং সভ্যমথ্বাঙ্গিরসামসি ॥ ৮
ইন্দ্রন্থ প্রাণ তেজসা রুজোহসি পরিরক্ষিতা ।
দমন্তরিক্ষে চরসি সূর্যন্তং জোতিষাং পতিঃ ॥ ৯
উ—২১

বদা স্বমভিবর্ষস্থানাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দর্যপান্তিষ্ঠন্তি কামায়ারং ভবিষ্যতীতি॥ ১০
বাত্যন্তং প্রাণৈক ঝবিরতা বিশ্বস্থা সংপতিঃ।
বয়মান্তস্থা দাতারঃ পিতা বং মাতরিশ্ব নঃ॥ ১১
বা তে ভন্বাচি প্রতিষ্ঠিতা বা শ্রোত্রে বা চ চক্ষ্বি।
বা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোংক্রমীঃ॥ ১২
প্রাণস্যোদং বশে সর্বং ত্রিদিবে বং প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষম্ব শ্রীঞ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেতি ন ইতি॥ ১৩

ইতি প্রশোপনিষদি দিতীয়ঃ প্রশাঃ

# তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়ন: পপ্ৰচ্ছ — ভগবন্ কুত এষ প্ৰাণো জায়তে, কথমায়াত্যস্মিঞ্শরীর আত্মানং বা প্ৰবিভজ্য কথং প্ৰতিষ্ঠতে, কেনোৎক্ৰমতে, কথা বাহ্মভিধতে কথমধ্যাত্মমূণ ইতি। ১

তশৈ স হোবাচ— মতিপ্রশ্নান্ পৃস্থসি ব্রন্ধিষ্ঠোইনীতি, তস্মাতেইং ব্রবীমীতি॥ ২

আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া, এতস্মিন্ধেতদাততং, মনোকুতেনায়াত্যস্মিঞ্ শরারে॥ ৩

যথা সম্রাড়েবাধিকতান্ বিনিযুঙ্কে এতান্ প্রামানধিতিষ্ঠস্বেডি—এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধতে॥ ৪ পায়্পক্তেহপানঃ। চক্ষু্লোত্রে মুখনাসিকাভাাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রতিষ্ঠতে। মধ্যে তু সমানঃ; এষ হোভদ্ধ,তমগ্নং সমুদ্ধয়তি ভক্ষাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবস্থি॥ ৫

হৃদি হেষ মাত্মা। সত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শৃতং শতমেকৈকস্থা, দ্বাসপ্ততিদ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্যাস্থ্রব্যানশ্চরতি॥ ৬

অথৈকয়োধ্ব উলানঃ পুণ্যেন পুণাং লোকং নয়তি, পাপেন পাপম্, উভাভ্যামেব মনুয়লোকম্॥ ৭

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ, উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুখং প্রাণমনুগ্রানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষসাপানমবস্তুভা । অন্তরা যদাকাশঃ স সমানঃ। বায়ুব্যানঃ॥ ৮

তেজো হ বা উদানস্তম্মাতৃপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবমিজিয়ৈর্মনসি সম্পাচ্চমানৈঃ॥ ৯

যচ্চিত্তত্তেনৈর প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজস। যুক্তঃ সহাত্মনা যথাসন্ধল্লিতঃ লোকঃ নয়তি॥ ১০

য এবং বিদ্ধান প্রাণং বেদ, ন হাসা প্রকা হীয়ভে১মৃতে। ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ॥ ১১

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভূম্বকৈব পঞ্চধা আধ্যাত্মং চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামূতমন্ত্র্যুত ইতি॥ ১১

ইতি প্রশোপনিষদি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ :

# চতুর্থঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং সৌর্যায়ণী গার্গ্য পপ্রচ্ছ—ভগবন্, এতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি, কাক্সস্মিঞ্জাগ্রতি, কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্রতি, কস্যৈতিৎ সুখং ভবতি, কস্মিন্ন্ সর্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি ?
—ইতি॥ ১

তবৈ স হোবাচ—যথা গার্গ্য, মরীচয়োহর্কস্যান্তং গচ্ছতঃ
সবা এতস্মিংস্তেজামগুল একীভবন্তি, তাঃ পুনরুদয়তঃ
প্রচরন্তি, এবং হ বৈ তং সর্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন
তর্হ্যের পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিছতি. ন রসয়তে,
ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদত্তে, নানন্দয়তে. ন বিস্তজতে,
নেয়ায়তে। স্বপিতীত্যাচক্ষতে॥ ২

প্রাণাগ্নয় এবৈতিমান্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যা হ বা এমোহপানো—ব্যানোহম্বাহার্যপদনো—যদ্ গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে, প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ॥ ৩

যতুজ্বাসনিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমানঃ। ইষ্টফলমেবোদানঃ—স এনং যজমানমহরহর্ত্ত্ব গময়তি॥ ৪

অবৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমন্ত্ৰবতি—যদৃষ্ট: দৃষ্টমন্ত্পশাতি, শ্ৰুতম্ শ্ৰুতমেবাৰ্থমনুশুণোতি, দেশদিগন্তবৈশ্চ প্ৰত্যন্ত্তং পুনঃ পুনঃ প্ৰত্যন্ত্ৰবতি॥ দৃষ্টাং চাদৃষ্টাং চ, শ্ৰুতঃ চাশ্ৰুতং চ অনুভূতং চাননুভূতঃ চ, সচ্চাসচ্চ সৰ্বাং পশাতি, সৰ্বাং পশাতি॥ ৫

স তদা তেজসাভিভূতো ভবতি অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশাতি, অথ তদেতস্থিঞ শরীর এতং স্থুখং ভবতি॥ ৬ স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠান্তে এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥ ৭

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চাপোমাত্রা চ, ভেজশ্চ ভেজোমাত্রা চ, বায়্শ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ, চক্ষ্ণচ জ্বস্তবাং চ, জ্বোত্রং চ জ্রোভবাং চ, আবং চ আতবাং চ, রসশ্চ রসয়িতবাং চ, ত্বক্ চ স্পর্শবিভিবাং চ, বাক্ চ বক্তবাং চ, হস্তো চাদাতবাং চ, উপস্থশ্চানন্দয়িত্বাং চ, পায়্শ্চ বিসর্জয়তিবাং চ, পাদৌ চ গন্তবাং চ, মনশ্চ মন্তব্য চ, বৃদ্ধিশ্চ বোদ্ধবাং চ, অহস্কারশ্চাহংকর্তবাং চ, চিত্ত: চ চেত্রিভবাং চ. তেজ্ঞশ্চ বিল্যোত্য়িতবাং চ, প্রাণশ্চ বিধারয়িত্বাং চ॥ ৮

এষ হি দ্রস্তা, স্প্রস্তা, শ্রোতা, প্রতা, রসয়িতা, মস্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ: স পরেঞ্জর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥৯

প্রমেবাক্ষরং প্রতিপ্রতে স যো হ বৈ এদচ্চায়মশরীর্ম-লোহিতং শুক্রমক্ষরং বেদয়তে যস্ত সোমা স সবজ্ঞ সর্বো ভবতি। তদেব শ্লোকঃ॥১০

> বিজ্ঞানাত্ম। সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র। দেক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোমা সুসর্বজ্ঞঃ সুব্যামবিবেশ। ইতি ॥ ১১

ইতি প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ।

#### পঞ্চমঃ প্রাগ্র

মথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্ৰচ্ছ—স যো বৈ তদ্ভগবন্
মনুয়েষু প্ৰায়ণাস্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত, কতমং বাব স তেন লোকং
জয়তি ? —ইতি। 'ইসা স হোবাচ : ১

্রতীর সভ্যকান পরং চাপর চ ব্রহ্ম যদোক্ষারঃ। ভশ্মাদিদানেতেনৈবায়তনেনৈকতরময়েতি॥২

স যথেকমাত্রমভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তৃর্ণমেব জগত্যামভিসম্পাগতে: তম্চো মনুয়ালোকমুপনয়ন্তে, স তত্র ভপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রাহ্ময়া সম্পান্ধা মহিমানমন্ত্রভবতি॥ ৩

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ, মনসি সম্পান্ততে। সোহস্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্ধীয়তে সোমলোকম্ স সোমলোকে বিভূতিমন্তুত্ব পুনরাবর্ততে॥ ৪

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ, ওমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্যে সম্পন্ধঃ। যথা পাদোদরস্বচা বিনিমু চ্যিত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনিমু ক্তঃ, স সামভিকন্ধীয়তে ব্রহ্মলোকং, স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে। তদেতে প্রোকৌ ভবতঃ॥ ৫

তিস্তো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ, প্রযুক্তা মঞ্চোক্তসক্তা অনুবিপ্রযুক্তাঃ।

ক্রিয়াস্থ বাহ্যাভ্যস্তরমধ্যমাস্থ সম্যক্ প্রযুক্তাস্থ ন কম্পতে জ্ঞঃ॥ ৬ ঝণ্ ভিরে হং যজুভিরন্থরিক্ষং
সামভির্যন্তং কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোক্ষারেশৈবায়তনেনাম্বেতি বিদ্ধান্
যন্তচ্ছাস্তমজরমর্শুরমভয়ং পরং চ ইতি ॥ ৭
ইতি প্রশ্রোপনিষ্দি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ।

### বৰ্চঃ প্ৰশ্নঃ

অথ হৈনং স্থকেশা ভারদাজঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্, হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো নামুপেট্ডাতং প্রশামপুচ্ছত "যোড়শকলং ভারদাজ পুরুষং বেখ !" তমহং কুমারমক্রকং "নাহমিমঃ বেদ, ষ্টাহমিমনবেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যম্ !" ইভি। "সমূলো বা এষ পরিশুয়তি যোহন্তমভিবদতি, তস্মান্নাহ্যমানতং বক্তুম্" স তৃষ্টাং রথমারুছ প্রব্রাজ। তং ভা পুচ্চামি "কাসৌ পুরুষঃ" ইভি॥ ১

তশ্মৈ স হোবাচ—ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যশ্মিরেতাঃ যোড়শ কলাঃ প্রভবস্তীতি॥ >

স ঈক্ষাংচক্রে—কস্মিমহমুংক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিয়ামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্থানীতি॥৩

দ প্রাণমস্থ্রত, প্রাণাচ্ছ ুদ্ধাং, খং বারুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং, মনং, অন্নম্, অনাদ্বীর্থং. তপোমস্ত্রাঃ, কর্ম, লোকাঃ, লোকেষু নাম চ ম ৪

স যথেমা নতঃ স্থন্দমানাঃ সমুজায়ণাঃ, সমুজং প্রাপ্যান্তং গচ্ছন্তি—ভিত্তেতে তাসাং নামরূপে, সমুজ ইত্যেবং প্রোচ্যতে
—এবমেবাস্থা পরিজুইরিমাঃ যোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যান্তং গচ্ছন্তি, ভিত্তেতে চাসাং নামরূপে, পুরুষ ইতেবং প্রোচ্যতে। স এযোহকলোহমূতো ভবতি। তদেব শ্লোকঃ॥ ৫

অরা ইব রথনাভৌ কলা যশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

তং বেছাং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি॥ ৬ তান্ হোবাচ—এতাবদেবাহমেতং পরং ব্রহ্ম বেদ নাতঃ পরমস্তীতি॥ ৭

তে তমর্চয়ন্তঃ—তঃ হি নঃ পিত। যোহস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়নীতি। নমঃ পরমক্ষবিভাগ, নমঃ পরমক্ষবিভাগ। ৮

> ইতি প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ॥ উপনিষদ-ভাবনা প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

#### সংশোধন

মাণ্ডাক্যাপনিষেদের উপর কোন ভাষ্য আচার্য্য শঙ্কর লিখেন নাই, তিনি গৌড়পাদের মাণ্ড্ক্য কারিকার উপরেই লিখিয়াছেন— এইরপ ধারণা আমার ছিল। স্বস্থদ্বর হিরণ্ময় বাবু কুপা করিয়া জানাইয়াছেন যে শঙ্কর-ভাষ্য সমেত মাণ্ড্ক্যোপনিষদ্ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে—পুনা আনন্দ আশ্রম সংস্কৃত প্রস্থা।